**मीक्रि**वादी

ĎŖĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠ

। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতক্ত শরণম্।।

# सीसी(जीए) य रैवस्य छीयं-भर्या हैव

( পঞ্চয় সংস্করণ )

বৈষ্ণৰ রিসাচ ইনষ্টিটিউট হইতে

### श्रीकिएमात्री मात्र वावाजी

কৰ্তৃক সম্পাদিত ও প্ৰকাশিত

### सी बी नि छाउँ (भी ताज भूक्य था स

**জগদ্ওক ঞ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী**র ঞ্রীপার্ট শ্রীটৈতক্য ডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ প্রগণা, পশ্চিমক্**স**।

#### প্রকাশক :

#### अकित्भावी मात्र वावाकी

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপার্ট শ্রীচৈতক্যভোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ প্রগণা। ফোন: ২৫৮৫-০৭৭৫

সম্পাদক কর্ত্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। পঞ্চম সংস্করণ

শ্রীচৈতক্সান--৫২৫ শ্রীগুরু পূর্ণিমা, ১৪১৮ বঙ্গান্দ

#### **श** शाशिश्वान ३

- ১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ প্রগণা। ফোন—২৫৮৫-৽৭৭৫ মোবাইলঃ ৯৬৮১৭•৪৮১১, ৯১৪৩১২৮৯৭৭
- ২ : শ্রীশ্রামস্থলরানন্দ দেব গোস্বামী
  শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরপোতা পোঃ তমলুক,
  পিন ৭২১৬০৬ পূর্ব মেদিনীপুর।
- ৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাগুার, ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০৬। ফোন—২২৪১-১২০৮

## ভিক্ষা ঃ এর শত টিকো মার

মুদ্রাকর: শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

### ভূমিকা

মহাপ্রভ্ শ্রীচৈত্সাদেব তার গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান ক্মারহটে ( অধুনা নাম হালিসহর ) এসে –

"সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভূ তুলি। লইলেন বহির্বাসে কাঁতি এক ঝুলি॥"

शह इये ॥ १६ । ६

অনুগামী লক্ষ লক্ষ বৈঞ্চবভক্ত তখন সেইস্থান থেকে পবিত্র মৃত্তিক। গ্রহণ করতে থাকেন এবং তারই ফলে এীচৈতক্যডোবার সৃষ্টি হয়। এই ডোবার অনতিদূরেই চৈতগ্যভক্ত শ্রীবাসের ভবন। দীর্ঘকাল এই প্রম পবিত্র স্থান অবহেলিত থাকার পর বৈঞ্চবাচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী প্রাণকুঞ্চ দাস বাবাজী মোহান্ত মহারাজ এই মহাতীর্থের সংস্কার করে এখানে গ্রীমন্দির স্থাপন করেন এবং শ্রীপ্রীরাধাবিনোদ ও গ্রীপ্রীনিতাইগৌরের সেবা করতে থাকেন। ১৩৫৩ সালে তিনি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হবার পর থেকে তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী শ্রীগুরুপদ দাস বাবাজী মোহান্ত মহারাজ এই সেবান্কার প্রাপ্ত হন। তাঁরই চরণাঞ্জিত স্থ্যোগ্য সেবক শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী বয়সে তরুণ হলেও বৈফব শাস্তজানে যে প্রবীণতা অর্জন করেছেন সে পরিচয় লাভের আমার স্থযোগ হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁর শ্রীশ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় গ্রন্থটিতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী ১০৮ জন 🍵 ফ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণব লেখকের প্রামাণ্য করিয়া বর্ণনা করেছেন। প্রকাশিতব্য 'ক্সীক্ষীগোডীয় বৈক্ষব তীর্থ পর্য্যটন' গ্রন্থটিতে তিনি অবিভক্ত বঙ্গদেশের গৌডীয় বৈশ্বব তীর্থগুলির পৌরাণিক ইতিহাস প্রামাণিক শাস্ত্র প্রমাণের উল্লেখসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণকারীদের সাহায্যার্থে পশ্চিমবঙ্গের রেলপথের একটি মানচিত্রও দিয়েছেন। এই মানচিত্রে ৬৪টি প্টেশন চিহ্নিত করে শতাধিক গৌড়ীয় বৈঞ্চব তীর্থ গমনের পথ নির্দ্ধেশ করা হয়েছে। গ্রন্থটির আর একটি বিশেষ হল 'পাট নির্ণয়' ( গ্রীখণ্ড নিবাসী রামগোপাল দাস রচিত ) এবং 'পাট পর্যাটন' ( অভিরণম দাস রচিত ) গ্রন্থ জটির পাঠোদ্ধার ও পুনঃ প্রকাশ। অভিরাম দাসের 'পাট পর্যাটন' ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় শ্রীঅস্বিকা চরণ ব্রহ্মচারী প্রকাশ করেছিলেন। 'পাট নির্ণয়' গ্রন্থটি শ্রীকিশোরী দাস বাবাজীই সর্বপ্রথম ছাপার অক্সরে প্রকাশ করেছেন।

১। অভিরাম দাসের পাট পর্য্যটন 'পাট নির্ণয়ের' চুম্বক। তিনি পাট পর্য্যটনে লিখেছেন—

"পাট নির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার। তা দেখি চুম্বক হইল নির্ধার॥ পাট পর্যাটন এই সমাপ্ত হইল। অভিনাম দাস ইহা গ্রথিত করিল॥"

গ্রন্থ পরিশিষ্টে লেখক তথ্য প্রমাণাদি সহ গ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কীর্ত্তি গ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনাদি বিগ্রহগণের অলৌকিক প্রকট বহস্তের উল্লেখ করেছেন।

এক কথায় শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী রচিত "গ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈঞ্চব তীর্থ পর্যটন" গ্রন্থটি বৈঞ্চব পর্যাটনকারীদের পক্ষে একটি অপরিহার্য গ্রন্থ-রূপে বিবেচিত হবে এবং বৈঞ্চব ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষকগণ ও বঙ্গের তীর্থস্থানগুলি সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানলাভ করবেন। স্থুধী ব্যক্তিদের কাছে গ্রন্থটি যথাযোগ্যভাবে সমাদৃত হোক এই প্রার্থনা জানাই।

> নালিরতন (সন প্রধান অধ্যাপক ( বাংলা বিভাগ ) কল্যাণী বিশ্ববিভালয়, কল্যাণী

# क्षीकिएमात्री मात्र बावाकी

( গ্রন্থকার )

# Youth Hostels Associatin of India

(Affiliated to the International Youth Hostel Federation)
CENTRAL CALCUITA DISTRICT COMMITTEE
LILY LODGE

Vice-Chairman: SHRI S. CHANDRA

166, B. B. Ganguly Street, Calcutta-700012

Date-8. 8. 75

আমার ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে কিছু কিছু জায়গায় ভ্রমণের স্থযোগ হয়েছে। সেই সঙ্গে ছই ট কুন্তমেলায় যাইবার সৌভাগ্য ঘটেছে। বহুদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ করবার আগ্রহ ছিল। তবে কিছু কিছু জায়গায় ভ্রমণও করেছি। এমন অবস্থায় শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী মহাশয়ের পুস্তকথানির পাণ্ডুলিপি দেখে আমি ভ্রমণ বিষয়ে বিশেষ অন্তপ্রেরণা লাভ করি। ইতিপূর্কের বাবাজী মহাশয়েক এইরপ একখানি পুস্তক লিখিবার জন্ম বহুদিন অন্তরোধ করেছিলাম। অধুনা গ্রন্থখানি প্রকাশ হইতেছে যেনে মনে খুবই আনন্দলাভ করলাম। এই গ্রন্থখানি শুধু বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের নহে, ভ্রমণবিলাসী, তীর্থভ্রমণ পিপাস্থ ও বৈষ্ণব-তীর্থ মহিমা জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তিদের আশা পূর্ণ করবে। বৈষ্ণব ইতিহাস সমালোচকদের পরম উপাদেয় হবে। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৬৪টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া শতাধিক তীর্থে গমনের পথ নির্দ্দেশ করায় গ্রন্থখানি বিশেষতঃ ভ্রমণশীলদের কাছে দর্পণ সদৃশ হয়েছে। আশা করব গ্রন্থখানি ভ্রমণশীলদের নিকট বিশেষ সমাদৃত হবে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

#### শীপ্রতাসবস্ত্র (দি, বিজ্ঞানিধি, সাহিত্য সরস্বতী ইয়্থ হোষ্টেলস এসোসিয়েশন তাব ইণ্ডিয়ার রাজ্য সম্পাদক এবং

জাতীয় কার্য্যকরী সমিতির সদস্য

- ুলি চ্যান্ড ক্রিক্টার ক্রিকটার ক্রেকটার ক্রেকটার ক্রিকটার ক্রিকটার ক্রিকটার ক্

দেশ দেখবার নেশায় হিমালয় থেকে কন্সাকুমারীকা পর্য্যন্ত ভারতের সর্বত্র আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু সত্যিকথা বলন্তে কি, ঘরের পাশে পশ্চিমবঙ্গের অনেক তীর্থ দেখা হয় নাই। কিন্তু পয়সা ব্যয় করে বহু সময় নষ্ট করে, বহু কণ্ট করে দূরের বহু জায়গায় গিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের তীর্থ-গুলো বিষয়ে কোন গাইড-বই না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কয়েকটি জায়গা ছাড়। কোথাও যাবার উৎসাহ পাই নাই। ভ্রমণ রসিক বন্ধুবর শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র মহাশয় একদিন আমাকে বললেন – আপনি তো ভারতের কোন জায়গা বাদ দেন নাই, তাছাড়া একজন ভ্রমণ কাহিনী লেখক। আপনার "আরব থেকে আরাবল্লী" "কাশ্মীরে কয়েকদিন" প্রভৃতি বই বহুল প্রচারিত। আমি আপনারে একটা বই দিচ্ছি পড়ে দেখুন কেমন লাগে। এ কথা বলে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজীর লিখিত "শ্রীশ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন" বইটি দিলেন। বইটি পড়ে পশ্চিমবঙ্গের তীর্থগুলোর বিষয়ে খুবই উৎসাহিত হলাম এবং দেখতে দেখতে অনেকগুলো তীর্থ দেখে ফেললাম। তথ্যপূর্ণ বইটি পর্য্যটনের অপরিহার্য্য সাথী যা অজানা বহু তথ্য জানিয়ে ভ্রমণকে করে তোলে রসমধুর। আশ। করি বইটি ভ্রমণ-বিলাসী ও তীর্থ ভ্রমণকারীদের কাছে বিশেষ সমাদৃত।

### বিভিন্ন পর-পরিকার অভিমত

দৈনিক বস্তুমতি ২৫শে মাঘ, ১৩৮২ সাল।

উণ্টিল্যা ও সারা পণি মবঙ্গে ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণবভীর্থসমূহ। গ্রন্থকার শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী অক্লান্ত হৈর্য্য ও শ্রমের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বৈষ্ণবভীর্থ সমূহের পরিচয় পশ্চাদপটস্থিত ইতিবৃত্ত, পথ নির্দ্দেশ প্রভৃতি এই গ্রন্থে সংকলন করেছেন। কোন্ ষ্টেশন থেকে কিভাবে তীর্থ-ক্ষেত্রে যাওয়া যায়, সে বিবরণ এবং তীর্থের ইতিহাস থাকায় পর্য্যটনকারী ভক্ত বৈষ্ণবদের পক্ষে গ্রন্থি অবশ্য পঠনীয় বলা যায়। সাধারণ পাঠকদেরও গ্রন্থখানি কাজে লাগবে। তা ছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্থবাগী ও জিজ্ঞাম্ম পাঠকবৃন্দ এই পুস্তক থেকে বন্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পার্বেন। পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্রে তীর্থস্থানের নিক্টবর্তী ষ্টেশনগুলি চিহ্নিত করা আছে।

যুগান্তর— ঃশে ফাল্কন, ১৩৮২ সাল।

এই গ্রন্থখানি শুধু বৈষ্ণব গর্মাবলম্বীদের নয়, ভ্রনণবিলাসী তীর্থভ্রমন পিপাস্থ ও বৈষ্ণবতীর্থের মহিমা জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তিদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। স্চীপত্রে বর্ণান্তক্রমিক স্থানসমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে উল্লেখ্য গুরুত্বের কথাও প্রমাণসহ উদ্ভূত হয়েছে। গ্রন্থখানি পড়িলেই বুঝা যায় শ্রাকিশোরী দাস বাবাজী পুঙ্খান্তপুঞ্জাভবে বৈষ্ণবশাস্তে স্থপণ্ডিত ও তার অনুসন্ধিৎসা যে এই গ্রন্থে রূপ পাইয়াছে, ইহা সমাদৃত হইবার যোগ্য।

সতাযুগ - ১০ই ফাল্ন, ১৩৮২ সাল।

সারা বাংলা ও উড়িয়ার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নানা নিদর্শন রয়ে গিয়েছে যার অধিকাংশ হয়তো আজ বিশ্বতির গর্ভে। ঠিক এই সময়ে এই ধরণের একটি মূল্যবান পরিক্রেমা গ্রন্থ রচনা করে লেখক সেই হারিয়ে যাওয়া শ্বৃতিকেই তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। পুজামুপুজ্ঞভাবে লেখক তৎকালীন ঘটনাবলী তুলে ধরে গ্রন্থটির গুরুত্ব বাড়িয়েছেন।

বৈষ্ণব তীর্থ পর্যাটনকারীদের কাছে বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। বৈষ্ণবংশ্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণারত গবেষকগণের কাছেও বইটি অপরিহার্য্য বলে বিবেচিত হবে।

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

### — अकामरकत विरापव—

পতিত পাবন থে মের ঠাকুর জ্রী ন নিতাই গৌরাঙ্গ স্থলরের অহৈতুকী করুণাশক্তি বলে গৌড়ীয় বৈফ্রব শাস্ত্রের চতুর্গ সংখ্যক "ঞ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈজ্ঞবতীর্থ পর্য্যটন" নামক তুখানি প্রকাশিত হইল।

তীর্থবহুল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ ভগবানের লীলাভূমি। আর ভারতবর্ষই ভগবানের অতীব -ি য়স্থান। তাই যুগে যুগে ভগবান ভারত-বর্ষে প্রকট হইয়া অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশের মাধ্যমে ত্রিভূবন ধন্য করিতেছেন। তথাহি শ্রীমন্তগবতগীতায়াং —

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি-ভারত। অভ্যুত্থানম্ ধর্মস্য তদাত্মানং স্কাম্যহং॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ তুদ্ধৃতাং। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যখন বখনই ভারতবর্ষে ধর্মোতে গ্লানি উপস্থিত হয়, তথা বিশুদ্ধ ধর্মা সঙ্কৃচিত হইয়া উপ১শ্মের অভূত্থান ঘটে, উপধর্মের প্রাবল্যে বিশুদ্ধ সাদকগণ অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে, অক্সায় ব্যাভিচারের প্রাবল্যে জীবজগত হাহাকার করিতে থাকে ; ঠিক সেই সময়েই ভক্তবংসল ভগবান ভক্তের আহ্বানে প্রকট হইয়া উপধর্মের বিনাশ করতঃ সাধুগণের রক্ষা করেন এবং বিশুদ্ধ ধর্ম স্থাপন করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করেন। এইভাবে যুগে যুগে প্রভূ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণ হইয়া সপার্ষদে লীলা করতঃ বহু স্থানকে তীর্থভূমিতে পরিণত করিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানে লীলাকীর্ত্তির প্রতীক রাখিয়া লীলাবৈচিত্র্যের ঐতিহ্য ঘোষণা করিতে আর উক্ত স্থানগুলির দর্শন তৎসঙ্গে স্থানমাহাত্ম্য স্মরণ ও কীর্ত্তন করতঃ শত শত পতিত পামর উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া চিদানন্দের কোলে আশ্রয় পাইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বয়ং ভগবানের পূর্ণ ও অংশ কালক্রেমে লীলাযুগাবতারাদিগণ সে সকল স্ত†নে প্রকট হইয়াছেন। যেখানে প্রিয় পার্ষদসহ অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন; আর যে সকল স্থানে পরম ভাগবতগণ জন্ম গ্রহণ করেন ও সাধন ভজন করিয়াই ভগবৎ দর্শনাদি লাভ করেন! সেই সকল স্থানগুলি যুগ যুগ ক্রমে সহামহিম তীর্থরূপে বিরাজিত

রহিয়াছেন। এতাদৃশ মহামহিম তীর্থগুলি দর্শন ও তাঁহাদের মহিমারাশি জ্ঞাত হইবার কাহার না বাঞ্চা জাগে। আলোচ্য এন্তে কলিযুগ পাবনাবতার সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর লীলা বিজরিত মহামহিম তীর্থগুলির মহিমা কীর্ত্তন ও তৎসঙ্গে ভ্রমণ পথাদি নির্দ্দেশের জন্ম উল্লোগী হইয়াছি।

কলিযুগ পাবন ঞ্রীকৃঞ্চৈতন্ত মহাপ্রভু। তিনি কলিযুগের প্রারম্ভে সর্বব্রুগের অবতারের ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া প্রকট হইলেন। সেই সর্বব অবতারের ভক্তগণের অধিকাংশই বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকট হইয়া অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করতঃ বঙ্গদেশকে মহামহিম তীর্থে পরিণত করিলন। তাই প্রেমিক কবি ঠাকুর নরোত্তম গীতছন্দে বলিয়াছেন—
"শ্রীগোড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস। গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, যে যায় ব্রজেক্র স্থত পাশ।"

গৌড়মণ্ডল ব্রজমণ্ডল অভিন্ন। ব্রজের পার্যদবৃন্দই বঙ্গদেশে প্রকট হইয়া ব্রজের শ্রীরাসবিলাসের ভাব উদ্দীপনে সংকীর্ত্তন বিলাস করতঃ বঙ্গ-দেশকে মহামহিম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন। বৈফব ঐতিহাসিকগণ অবিভক্ত বঙ্গদেশকে তুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। পদ্চিম পার্শ্বকে গৌড়-দেশ ও পূর্ব্ব পার্শ্বকে বঙ্গদেশ আখ্যা দিয়াছেন। যথা

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

'তবে প্রভূ কত আপ্ত শিশ্যবর্গ লৈয়া। চলিলেন বঙ্গদেশে হর্ষিত হৈয়া॥'

তথাহি—

"শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া। নিমাঞি পণ্ডিত স্থানে পড়িব'ঙ্ গিয়া।।"

গৌড়দেশ বিষয়ক বর্ণন যথা—

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে— 'আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে। চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে॥' CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy তথাহি—শ্রীভক্তি রত্বাকরে —
"নীলাচলে শ্রীচৈতন্ম চন্দ্রের আদেশে।
যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দদেব গৌড়দেশে॥
উৎকল হইতে গৌড়দেশে প্রবেশিয়া।
গৌড় পৃথী প্রশংসয়ে প্রেমে মত্ত হৈয়া॥
গৌড়ভূমি যৈছে তাহা না হয় বর্ণন।
বহু পুণ্য তীর্থের যে মস্তক ভূষণ॥

তথাহি— শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকে "গৌড় কৌনী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতুংস প্রায়া যাসৌ বহুতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনামীম্।"

শ্রীসন্মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশের সহায়ক পার্যদগণের অধিকাংশই এই গোড় ও বঙ্গদেশে প্রকট হইয়াছেন। তাঁহাদের লীলাভূমিগুলিকে শ্রীরাম-গোপাল দাস তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন। যথা – ধাম, পাট ও মহাপাট।

তথাহি ত্রীপাট পর্য্যটনে—

"শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রভুর জন্ম হয়। কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়॥ একচাক্রা জন্মভূমি খড়দহে বাস। শ্রীনিত্যানন্দের তুই ধাম জানিবা নির্য্যাস॥

অদৈতের ধাম শান্তিপুর হয়। এই পঞ্চধাম সবে জানিহ নিশ্চয়॥ তথাহি – শ্রাপাট নির্ণয়ে –

"রন্দাবন মথুরা দারকা নীলাচল। নবদ্বীপ খড়দহ শান্তিপুর স্থল॥ কণ্টকনগর লঞা কৃষ্ণচৈতন্মের ধাম। ভক্ত সহিত ইহা সদাই বিশ্রাম॥"

> "এক তুই মোহান্ত যাহা পাট কহিয়ে। অনেক মহান্ত যাহা তাহা মহাপাট কহিয়ে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ ও সন্ন্যাস স্থান কাটোয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধাম বলিয়া কথিত। একচাক্রায় জন্মগ্রহণ করিয়া খড়দহে

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

বাস করায় এই তুই স্থান প্রভু নিত্যানন্দের ধাম বলিয়া কথিত এবং শান্তি-পুরে প্রভু অদ্বৈচার্য্যের বিহারভূমির কারণে ইহাকে অদ্বৈতাচার্য্যের ধাম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। একই প্রভু তিন মূর্ত্তিতে বিহার করায় পঞ্চ স্থানকে গৌডীয় বৈষ্ণবের "ধাম" বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে:। আরু যে স্থানে এক তুইজন বৈষ্ণব অবতার করিয়াছেন সেই স্থানকে "পাট" ও ুীযেখানে বহু বৈষ্ণবের অবস্থান ঘটিয়াছে সেই স্থানকে "মহাপাট" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ইতিপূর্বের জ্বাধুনিক কালের বৈষ্ণব গবেষকগণের অন্যতম পূজ্যপাদ গ্রীল হরিদ স দাস বাব জী মহারাজী"গোডীয় বৈষ্ণব তীর্থ" নামক গ্রন্থে শ্রীগোর পদাঙ্কিত ভূমিগুলির নির্দেশ প্রদান করিয়া যথাসম্ভব যাতায়াতের পথাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধুনা শ্রীগোরস্থলরের পারিষদগণের মহিমারাশি অনুসন্ধানে সপার্ঘদ শ্রীগোরাঙ্গের লীলা বিজডিত বহু স্থানের অলোকিক মহিমারাশি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীগোর স্কদেবের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী পার্হদগণ গ্রন্থকারে যে সকল স্থানের মহিমারাশি প্রকাশ করিয়াছেন সেই সকল প্রমাণ্য গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়া স্থান মাহাত্মা প্রকাশে সচেষ্ট হইলাম। অগণিত গৌরাল পাহদ ও ত'হাদের লীলা ভূমিগুলি অসংখ্য॥ শ্রীগোরাঙ্গ লীলা বিষয়ক গ্রন্থাবলী লুপ্তপ্রায়। তাহা সকলের মহিমা তৎসঙ্গে স্থানমাহাত্ম্য জ্ঞাত হওয়। অসম্ভব হইয়া পড়িয়'ছে, তন্মধ্যে যাহাদের স্থান পরিচিতি সংগ্রহ করা সম্ভব হৈইয়াছে, তাহাদেরই উল্লেখ করিলাম এবং যে স্থানের মহিমা যতদূর পাওয়া সম্ভব হইয়াছে ত।হ।ই বর্ণন করিলাম। অধিভক্ত বঙ্গদেশের তীর্থগুলিকে একত্রে অক্ষরান্তুক্রমিক সন্নিবেশিত করা হইল। পরিশেষে তীর্থগুলির জেলা-ভিত্তিক ভাগ করিয়া দেখান হইল ৷ তৎসঙ্গে বর্ত্তমান বাংলাদেশে বিরাজিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলির নাম নির্দেশ করা হইল। শুধু পশ্চিমবঙ্গের রেলপথের মানচিত্র প্রদান করিয়া তীর্থ ভ্রমণশীলগণের স্রমণের সহায়ক হিসাবে পথ নির্দেশ করা হইল। পরে বিহার, উড়িয়া, বৃন্দাবন ও দক্ষিণ ভারতে বিরাজিত শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাগুনগুলির মহিমা কীর্ত্তিত হইল। CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

লুপ্তপ্রায় শ্রীধাম বৃন্দাবনকে প্রকাশ করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অমর কীর্ত্তি। তথাহি—

"জয় রূপ সনাতন ভটু রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভটু দাস রঘুনাথ। \*

> এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

ঞ্জীরূপ সনাতনাদি শ্রীগোরাঙ্গ পার্ষদগণ শ্রীরাধাকুফের নিত্যলীলাস্থলী ও নিত্যলীলাময় শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকট ক্রিলেন। তৎসঙ্গে তাহাদের লীলাতত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রাণয়ন করিয়া লুপ্তপ্রায় শ্রীরাধাকুফের লীল তত্বকে জগতে প্রচার করিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কীর্ত্তির প্রতীক গ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ-মদনমোহনাদি গ্রীবিগ্রহগণের প্রকট রহস্তাদি শাস্ত্র প্রম ণে বর্ণিত হইল। শেষে ঞীগোরাঙ্গদেবের ভ্রমণ-পথ প্রদর্শিত হইল। আলোচ্য গ্রন্থে গোড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলির গমনাগমনেয় পথ নির্দ্দেশকার্য্যে হরিদাস দাসজীর গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে যে স্থানকে যে জেলায় উল্লেখ করিয়াছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সেই স্থানকে সেই সেই জেলায় উল্লেখ করা হইল এবং গমনাগমন পথের তুর্গম পথগুলি যথাসম্ভব অধুনা স্থনির্দিষ্ট সোজা পথ নির্দ্দেশের জন্ম যত্নবান হইলাম। উৎকল ও মেদিনীপুরের মধ্যবর্তী প্রভু গ্রামানন্দ ও রসিকানন্দের লীলাভূমিগুলির ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সীমারেখায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। মঙ্গলাদি গ্রন্থের বর্ণনে উৎকলে বলিয়া কথিত স্থান বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভু ক্ত দেখা যায়। এইভাবে সপার্ষদ শ্রীগোরাঙ্গদেবের লীলা বিজডিত গৌডীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলিব মহিমা ও গমনাগমনের পথ যথাসাধ্য বিচারের সাধামে বর্ণনা করিলাম।

গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীরামগোপাল দাসের লিখিত 'শ্রীপাট নির্ণয়' ও শ্রীঅভিরাম দাসের লিখিত 'শ্রীপাট পর্য্যটন' নামক গ্রন্থদন্য পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিলাম। উক্ত গ্রন্থদ্বয় বৈষ্ণব ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি ও তীর্থের ঐতিহ্য রিশেষভাবে পরিক্ষুট রহিয়াছে।

শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের লেখক শ্রীরামগোপাল দাসের বংশ পরিচয় যথা —
তথাহি শ্রীরসকল্পবল্লী — ১ম কোরকে —
শ্রামাত্মজঃ শ্রীমদনান্মজোহহং যত্নাদ্ রসকল্পবল্লীম্ ॥"
তথাহি – তত্রৈব ১২শ কোরকে —
চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নাম নিত্যানন্দ।
বুন্দাবন চন্দ্রের সেবা করে প্রম্ম আনন্দ ॥

তাহার তনয় চৌধুরী গঙ্গারাম। তার জ্যেষ্ঠপুত্র হয় শ্যামরায় নাম। তাহার পুত্রের নাম হয়েন মদন রায়। \* \* \* # ॥

তাহার কনিষ্ঠ হইয়ে রামগোপাল নাম।"

শীরামগোপাল দাস শীখণ্ড নিবাসী শ্রীগোরাঙ্গ পার্ষদ ঠাকুর নরহরির শিষ্য শ্রীচক্রপাণি মজুমদ'রের পুত্র নিত্যানন্দ। তাঁর পুত্র গঙ্গারাম চৌধুরী। তাঁর পুত্র শ্যামরায়ের ছই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মদন রায় ও কনিষ্ঠ শ্রীরামগোপাল দাস। ছই জনই বৈঞ্চব লেখক। শ্রীরামগোপাল দাসের পুত্রের নাম পীতাম্বর দাস। বৈঞ্চব সঙ্গীতে পীতাম্বর দাসেব অবদান রহিয়াছে।

শ্রীরামগোপাল দাসের গুরুবংশ পরিচয় যথা—

তথাহি তত্রৈব ৩য় কোরকে—

"জয় জয় শ্রীমুকুন্দ দাস শ্রীনরহরি। জয় শ্রীরঘুনন্দন কন্দর্প মাধুরী জয় প্রভু কুপাময় ঠাকুর কানাঞি।

ত্রিভূবনে যার বংশে তুলনা দিতে নাত্রি॥

জয় শ্রীরাম ঠাকুর মদনমোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ সর্ববিগুণ ধাম। তাঁর বংশ মোর ইষ্ট ঠাকুর রতিকান্ত। রাধাকৃষ্ণ প্রেমদাতা পরম নিতান্ত।।"

তথাহি – তবৈব –

শ্রীরতিপতি চরণ যুগল করি সার। গোপাল দাস কহে গতি নাহি আর"

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনারায়ণ দাসের পুত্র মুকুন্দ, মাধব ও নরহরি দাস।
মুকুন্দ দাসের পুত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের পুত্র রাকুর কানাই। ঠাকুর
কানাইর ছই পুত্র বংশী ও মদন। মদনের পুত্র রতিপতি (রতিকান্ত) ঠাকুর।
বতিপতি ঠাকুরের শিশ্য রামগোপাল দাস। রামগোপাল দাস শ্রীপাট
নির্ণয় ভিন্ন চৈতন্য তত্বসার, শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়, শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়,
শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী ও অপ্টরস ব্যাখ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি
১৫৯৫ শকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী ও ১৫১৭ শকে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থ

শ্রীপাট পর্যাটন গ্রন্থের লেখক শ্রীঅভিরাম দাসের লিখিত শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয় নামক আর একখানি গ্রন্থ দেখা যায়। তাহাকে কেবল মাত্র তাহার শ্রীগুরুদেবের নাম ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় জানা যায় না।

তথাহি—

শ্রীরত্বেশ্বর পাদপদ্দ করি ধ্যান। সংক্রেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম ॥" শ্রীঅভিরাম দাসের কাল সম্পর্কে জানা না গেলেও তিনি যে শ্রীরাম- রোপাল দ সের পরবর্ত্তী তাহা তাহার লেখনী হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। তথাহি – শ্রীপাট পর্যটেনে —

"পাট নির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার। তা দেখি এই চুম্বক হইল নির্দ্ধার॥ পাট পর্য্যটন এই সমাপ্ত হইল। অভিরাম দাস ইহা গ্রথিত করিল॥

এই প্রমাণে বুঝা যায় যে, 'এ পাট নির্ণয়' গ্রন্থের পরবর্ত্তী জ্ঞীপাট পর্যাটন গ্রন্থখানি লিখিত হয়। জ্ঞীপাট নির্ণয় গ্রন্থখানি দেখিয়া সংক্ষেপে 'জ্রীপাট পর্যাটন' নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন এবং তাহাতে কিছু কিছু নৃতনত্বের সমাবেশ করেন। জ্রীপাট পর্যাটন গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৪৪০ গং পূঁ গী। ১৩১৮ সালে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার দিতীয় সংখ্যায় জ্রীঅম্বিকা চরণ ব্রন্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। জ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৪৩৯ নং পূঁ গী এবং কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের ৩৪৬৪ ও ৩৬৪৮ নং পুথী। উক্ত পুঁ থীত্রয় দেখিয়া যথাসাধ্য যত্নসহকারে পাঠোদ্ধার করতঃ প্রকাশ করিলাম। জ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের

পুঁথী এয়ের অধিকাংশ স্থলে মিল রহিয়াছে। শুধু মধ্যে মধ্যে একই অর্থ-বোধক বিভিন্ন ভাষার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের পুঁথীদ্বয়ের শেষভাগে কিছু কিছু বর্দ্ধিত বহিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরি-যদের পুঁথীটির লিখনকাল ১২১৬ সাল ও লেখক শ্রীজানন্দ চট্টরাজ। কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের পুঁথীদ্বয়ের লিখনকাব ও লেখকের কোন নাম উল্লেখ নাই।

শ্রীরামগ্যেপাল দাসের লিখিত 'শ্রীপাট নির্ণয়' গ্রন্থখনির লিখনকাল সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ —

"সাত অঙ্ক শর ব্রহ্ম শকনরপতি। মধুমাস সোমরার নবমী তিথি পরিপূর্ণ প্রেমাবেশে গ্রন্থের বর্ণন॥"

সাত - ৭, অঙ্ক—৯, শর ৫, ব্রন্ধ—১, অঙ্কস্ত বামগতি। এই আয় অনুসারে ১৫১৭ শকাব্দের চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে সোমবারে শ্রীরামগোপাল দাস 'শ্রীপাট নির্ণয়' গ্রন্থখানি রচনা সমাপ্ত করেন। উপবোক্ত ভনিতাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁ থীটিতে উল্লেখ নাই। কেবল কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের পুঁ থী তুইটিতে উল্লেখ রহিয়াছে। গ্রন্থের বর্ণনে চতুর্বিংশতি পাটের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁ থীটিতে ভরতপুরে বিরাজিত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতুপুত্র শ্রীনয়নানন্দ মিশ্রের শ্রীপাটকে যোগ করিয়া মোট পঞ্চবিংশতি পাটের উল্লেখ রহিয়াছে। এখন স্থধী পাঠকবৃন্দ আমার সর্বান্ত্রেপ ক্রুটী মার্জনা করিয়া গ্রন্থাস্থাদনে ধন্য হউন।

প্রকাশ থাকে যে, আমি অতীব হতভাগ্য তাই শ্রীগোড়মণ্ডলে বিরাজিত তীর্থগুলির অধিকাংশই দর্শন আমার সোভাগ্যে ঘটে নাই। কেবলমাত্র শাস্ত্র প্রমাণে স্থানমাহাত্ম সংগ্রহ করিয়া দ্রীল হরিদাস দাসের প্রদর্শিত গমনাগমন পথ উল্লেখ করতঃ গ্রন্থখানি সমাপন করিলাম। শ্রীগৌড়মণ্ডল নামক মানচিত্রে ৬৪টি স্টেশন চিহ্নিত করতঃ তীর্থভূমিগুলির অবস্থিতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। চিহ্নিত স্থানগুলির প্রতি স্থানে স্মৃতি আছে কিনা বলা তুঃসাধ্য তবে যে যে স্থানে দর্শনীয় স্মৃতি রহিয়াছে তাহা গ্রন্থের বর্ণনে CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

উপলব্ধি হইবে। বিশেষতঃ আশান্তিত যে সকল স্থানে স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও যে সকল স্থানে স্মৃতিগুলি টলমল অবস্থায় বিরাজিত রহিয়াছে তাহা স্থবী ভক্তমণ্ডলীর দৃষ্টিপাতে সুযোগ্য সংস্কার সাধিত হইবে।" এতদ্বিয়ক বর্ণনে আমার প্রাঃত ক্রটী থাকা অসম্ভব নয়। যেহেতু আমি সপার্থদ জাগৌরাঙ্গ স্থানরের প্রেমলীলা বিষয়ক শাস্ত্র বিষয়ে অতীব অমভিজ্ঞ। তাই অদোষদর্শী জ্রীগোরাঙ্গ লীলাতত্বাভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ ও সন্থার পাঠকবৃন্দ সমীপে সালুনয় নিবেদন; সকলে আমার জ্ঞান ও অজ্ঞান ক্রত সর্ব্ববিধ ক্রটি মার্জনা করিয়া কুপাশীর প্রদানে ধন্ত করন। আলোচ্য গ্রন্থখানি জ্রীগোরপ্রেমান্ত্রাগী স্থবী ভক্তমণ্ডলীর গ্রহণযোগ্য তৎসঙ্গে তীর্থভ্যানি জ্রীগোরপ্রেমান্ত্রাগী স্থবী ভক্তমণ্ডলীর গ্রহণযোগ্য তৎসঙ্গে তীর্থভ্যান ইচ্ছুক স্থবীগণের সেবায় সহায়ক হইলে এবং তাঁহারা তীর্থদর্শন ও স্থানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতঃ তীর্থের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিলেই মাদৃশ দীনহীনের এই পরিপ্রম সফল হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থখানির লিখন বিষয়ে কলিকাতা নিবাসী বাগ্যন্ত্র ও সঙ্গীত পুস্তক বিক্রেতা এস, চন্দ্র এও কোং-র সন্থাসিকারী ভ্রমণবিলাসী শ্রীশ্রামস্থলর চন্দ্র মহাশয়ের সমীপে অশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার অনুপ্রেরণায় উদ্ধৃদ্ধ হহয়া আলোচ্য গ্রন্থখানির লিখনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রণয়নক্ষেত্রে বহুত সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য ও সহারুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি। পরম দয়াল প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গস্থলরের অভ্যপদারবৃন্দে তাঁহাদের সর্ববান্ত্ররূপ মঙ্গল কামনা করিলাম।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট শ্রীচৈতন্মডোবা, পোঃ-হালিসহর, জেলা-চব্বিশ প্রগণা (উঃ)। নিবেদক —
শ্রীগুরু বৈফবের কুপাভিলাষী
দীন—
কিশোরীদাস বাবাজী



## मानिएतत भतिएय

যে সকল ষ্টেশনে নামিয়া গৌড়ীয় বৈশ্ববতীর্থে যাওয়া যায়, মানচিত্রে '\*'
এরপ চিহ্নিত করিয়া ১ ২ ক্রমে নিয়ে ষ্টেশনগুলির নাম লিখিত হইল,
তংসঙ্গে তীর্থগুলির নামও লিখিত হইল এবং মানচিত্র বুঝিবার স্থ্রবিধার্থে
এরপ চিহ্নিত করিয়া অ-আ ক্রমে কয়েকটি ষ্টেশন উল্লেখ করিলাম।

যথা ১ জয়নগর মজিলপুর প্টেশন হইতে আমুলিঙ্গ ঘাট তীর্থে যাওয়া যায়।

\* এরপে বিহ্নে তা লক্ষীকান্তপুর, আ ডায়মণ্ডহারবার, ই শিয়ালদহ ঈ—হাওড়া, উ জলেশ্বর, উ চাকুলিয়া, এ বাঁকুড়া, ঐ রায়না ও —আসানসোল, ও বারহারওয়া, ক - ফার ক্লা। (উ উ পিন্টিমবঙ্গ ও উড়িয়ার সীমানায় অবস্থিত তুইটি গৌড়ীয় বৈষণ্ণতীর্থ।)

বারাকপুর শ্রামবাজার বাসপথে শ্রামবাজার ( কলিকাতা হইতে বরাহনগর এড়িয়াদহ, পানিহাটী সুখচর ও খড়দহে যাওয়া যায়। তারকেশ্বর ষ্টেশন হইতে ২০এ বাসযোগে দীথক়ইর ঘাট পাট হইয়া শ্রীপাট হেলন—গোরাঙ্গপুর—রাধ নগর কৃষ্ণনগর—গোপালনগর—কোটরা- বিল্লোক—খানাকুল—অনন্তনগর শ্রুক্তমে ঠাকুর অভিরাম ও তাঁহার পারিষদগণের লীলাভূমিতে যাওয়া যায়। তারকেশ্বর হইতে বাসে চৌতারা হইয়া ভঙ্গ-মোড়া ও শ্বেণঙালু এবং তারকেশ্বর হইতে বাসে আরামবাগ। তথা হইতে বাসে গোরহাটী ও বিষ্ণুপুর যাওয়া যায়।

#### ॥ নং ষ্টেশনের নাম ও তীর্থের নাম ॥

১) মথুরাপুর অম্বুলিঙ্গ ঘাট ২) জয়নগর মজিলপুর অম্বুলিঙ্গ ঘাট
৩) শাসন রোড – আঠিসারা ৪) বাড়ুইপুর আঠিসারা ৫) সোদপুর –
পানিহাটী ৬) খড়দহ খড়দহ ৭) বারাকপুর – গাঁইবনা ৮) নৈহাটি —
কুমারহট্ট ৯) কাঁচরাপাড়া – কাঁচরাপাড়া ১০) শিস্করালী – সরডাঙ্গা,
স্থলতানপুর স্থখসাগর ১১) পালপাড়া পালপাড়া ১২) চাকদহ—
CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

যশেড়া, বিষ্ণুপুর, বেনাপোল ১৩) বনগাঁ – বেনাপোল ১৪) ফুলিয়া – ১৫) শান্তিপুর শান্তিপুর হরিনদী গ্রাম ১৬) কৃষ্ণনগর--দোগাছিয়া, বড়গাছি, শালিগ্রাম ১৭) নবদ্বীপ ঘাট—শ্রীধাম নবদ্বীপ ১৮) মুড়াগাছা – দোগাছিয়া, বড়গাছি, শালিগ্রাম ১৯) বেথুয়াড়ুরি— বিল্পপ্রাম ২০) কাশিমবাজার সৈদাবাদ ২১) মুর্শিদাবাদ—কুমারপুর ২২) জিয়াগঞ্জ – গান্তীলা ২৩) ভগবানগোলা – বুধরি, বাহাতুরপুর লালগোলা—গোয়াস, বোরাকুলি রায়পুর ২৫) জ্রীরামপুর সাকনা মাহেশ, চাতরা বল্লভপুর ২৬) চুঁ চুড়া – মালীপাড়া २१) न्यारखन-ভেতুয়াগ্রাম, সপ্তগ্রাম ২৮) জিরাট —জিরাট ২৯) গুপ্তিপাড়া—গুপ্তিপাড়া ৩০) কালনা, অমুয়া মুলুক ৩১) বাঘনাপাড়া বাল্লাপাড়া ৩২) সমুজগড়-চম্প্রহট্ট (নবদ্বীপ) ৩৩) নবদ্বীপ ধাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ ৩৪) ভাগুার টিকুরী — নামগাছি (নবদ্বীপ) ৩৫) পাটুলী – চাকুন্দী ৩৬) অগ্রদ্বীপ— অগ্রদ্বীপ ৩৭) দাইহাট –আকাইহাট ৩৯) কাটোয়া—কাটোয়া, উদ্ধারণ পুর, কুলাই তকিপুর, বাইগনকোলা, যাজিগ্রাম ৩১) ঝামটপুর বহরান— ঝামটপুর, টেঞা বৈছপুর ৪০) সালার — ন্যাপুর, ভরতপুর ৪১) মালি-হাটী মালিহাটী ৪২) বাজার সাহু --কাঞ্চনগডিয়া ৪৩) জঙ্গীপুর-রেঞাপুর ৪৪) মালদহ রামকেলি, মালদহ, জঙ্গলী টোটা ৪৫) সাগর দীঘি দেবগ্রাম ৪৬) সাঁইথিয়া — একচাক্রা, বীরচন্দ্রপুর, কুগুলীতলা ৪৮) জ্ঞানদাস কাঁদরা – কাঁদরা, ট্রুকেতুগ্রাম ৪১) পাঁচুন্দি ( উদ্ধারণ দত্তের শ্রীবিগ্রহ) ৫০ শ্রীখণ্ড শ্রীখণ্ড ৫১) কাইচর শীতলগ্রাম, কডই, মঙ্গলকোট ৫২) বালগানা – কোগ্রাম ৫৩) ভাটার – বেলুন ৫৪) বৰ্দ্ধমান বীরসিংহগ্রাম, আমাইপুরা, কাঞ্চননগর, দেরুড় পাতাগ্রাম, সোনামুখী (৫) বোলপুর जिल्ली, नां तुत्र, पङ्गलिङ रि, पूलुक (८७) পানাগড় – পানা-৫৭) শক্তিগড়—ধামাশ ৫৮) মেমারী—সাঁচড়া পাঁচড়া, দেরুড়, পাতাগ্রাম (৮) আদি সপ্তগ্রাম—সপ্তগ্রাম ৬০) হরিপাল—দ্বীপাগ্রাম, তড়া অ''টপুর ৬১) তারকেশ্বর—হেলন, গৌরাঙ্গপুর, রাধানগর, কুঞ্চনগর গোপালনগর, কোটরা বিল্লোক, খানাকুল গৌরহাটী, ভঙ্গমোড়া, শোঙালু, CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

বিক্রেমপুর ৬১) জৌগ্রাম – কুলীনগ্রাম ৬০ বাগনান—পিছলদা ৬৪)
মেছেদা — তমলুক রি৬৫) পাঁশকুড়া তমলুক, বগড়ী ৬৬) খড়গপুর —
কাশিয়াড়ী, গোপীবল্লভপুর, বলবামপুর, ধারেন্দা, বাহাছরপুর ৬৭) হিজলী
— হিজলী ৬৮) নারায়ণগড় নারায়ণগড় ৬৯) ঝাডগ্রাম — গোপীবল্লভ
পুর ৭০) গড়বেতা — গড়বেতা ৭১) বিফুপুর — বিফুপুর, দেউলি
৭২) কৈয়ড় — কৈয়ড়।

#### আলোচ্য গ্ৰন্থ সম্পাদনে ,নিম্নলিখিত গ্ৰন্থাবলী হইতে বিশেষ তথ্যাদি সংগৃহীত হইল।

১। প্রীপাট পর্যাটন ২। ক্রীপাট নির্ণয় ৩। অভিরাম শাখা নির্ণয় ৪। প্রীচৈতক্য ভাগবত ৫। প্রীসাধন দীপিকা ৬। প্রীচৈতক্য চন্দ্রোদয় নাটক ৭। প্রীনরহরি শাখা নির্ণয় ৮। ক্রীরেঘুনন্দন শাখা নির্ণয় ৯। প্রীচৈতক্য চরিতামৃত ১০। প্রীচৈতক্য মঙ্গল (জয়ানন্দ) ১১। প্রীক্রীচৈতক্য চরিতামৃত ১২। প্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী ১৩। প্রীগোবিন্দদাসের কড়চা ১৪। প্রীগোরগণোদ্দেশ দীপিকা ১৫। প্রীঅভিরাম লীলামৃত ১৬। প্রীসীতা চরিত্র ১৭। প্রীঅবৈতমঙ্গল ১৮। প্রীঅবৈত্ব প্রকাশ ১৯। প্রীমুরলী বিলাস ২০। প্রীবংশীশিক্ষা ২১। প্রীপ্রেমবিলাস ২২। প্রীভক্তি রক্ষাকর ২৩। প্রীনরোত্তম বিলাস ২৪। প্রীঅকুরাগবল্লী ২৫। প্রীরসিক মঙ্গল ২৬। প্রীকান্তত্ত্ব নির্ণয় ২৭। প্রীভক্তমাল ২৮। শ্যামচন্দ্রোদয় ২৯। প্রীকান্তত্ত্ব নির্ণয় ২৭। প্রীভক্তমাল ২৮। শ্যামচন্দ্রোদয়

वर्षा न्यामा देश विचित्र " श्रीमावावावित १००८ वर्षात्रामः व

### **मृ**ली शत

অ ে অগ্রন্ধীপ - ১ অমুলিজ ঘাট ১ অনন্তনগর-৩

আ···আকনা মাহেশ ০ আকাই হাট-৪ আঠিসারা-৫ আমাইপুরা-৬ আমুয়ামুলুক-৬ আরোড়া-৬ আলমগঞ্জ-৭।

উ · · · উদ্ধারণপুর-৭

এ...একচাক্রা-৭ একর্বরপুর ১ এড়িয়াদহ-৯ এড়ুয়া-১০।

ক···কালনা-১০ কড়ই-৬ কাঞ্চনগড়িয়া-১৭ কাঁচরাপাড়া-১৭ কাষ্ঠ কাটা-২০ কাটোয়া ২১ কুলীনগ্রাম-১৫ কুমারপুর-২৬ কুলাই-২৮ কুমারহট্ট-২৮ কোগ্রাম-৩৩ কাঁদরা ৩৪ কাঞ্চননগর-৩৪

কোটরা-৩৪ কৃষ্ণনগর-৩৪ কৃষ্ণনগর-৪৫ কানসেনা-৪৫ কৈয়ড়-৪৬ কাঁঢাবনি-৪৬ কৃণ্ডলীতলা-৪৭ কেতুগ্রাম-৪৮ কেন্দুঝুরি-৪৮ কাশিয়াড়ি-৪৯ কৃষ্ণপুর-২৪।

খ েখড়দহ-৪৯ খয়রাশোল ৫২ শ্রীখণ্ড-৫৩ খানাকুল ৬০ খেতুরী-৬১

গি গোপীবল্লভপুর-৬৫ গাস্ভীলা-৬৮ গোগান-৭১ গোপীনাথপুর-৭২ গুপ্তিপাড়া-৭৪ গোঘাট-৭৪ গোপালপুর-৭৫ গোপালনগর-৭৫ গৌরহাটী-৭৮ গোসাঞি-৭৯ গড়বেতা-৭৯।

ঘ · · বোড়াঘাটা-৮২।

চ চক্রেশাল ৮৩ চাতরাবল্লভপুর ৮৪ চুনাখালী-৮৫।

জ জলাপন্থ-৮৫ জাগেশ্বর ৮০ জালুন্দী ৮৬ জীরাট ৮৯ জঙ্গলী টোট। ১০

ঝ···ঝামটপুর—৯৩ ট···টেঞা বৈজপুর —৯৩ টগরা —৯৪ ত···তড়া আটপুর --৯৪ তমলুক—৯৫ তকিপুর --৯৯ তালখড়ি ১০০

দেশপ্তেশ্বর—১০০ দ্বীপাগ্রাম—১০১ দেউলি—১০২ দের্ড়—১০৩ দেবগ্রাম—১০৪ দোগাছিয়া—১০৫। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy ধ · · বাবেন্দা বাহাত্ব — ১০৫ বামাস ১০৭ প্রীধাম নবদ্বীপ · · ১১৮ অন্তরীপ — ১১১ সীমান্ত দ্বীপ — ১১১ গোক্তম · · · ১১২ মধ্যদ্বীপ ১১৯ জোক্তদ্বীপ — ১১৪ ফোল্ড্রমি — ১১৪ ফোল্ড্রমি লীপ ১১৫ ক্রন্ড্রমিপ - ১১৬ কুলিয়া পাহাড্পুর · ১১৭ চম্পহট্ট · · · ১২০ বেলপুখুরিয়া - ১২০ মামগাছি - ১২০ প্রীগোরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রকট রহস্থা - ১২০ নবদ্বীপে প্রীগোরাঙ্গের লীলান্ত্লী - ১২২ নবগ্রাম — ১৪২ নারায়ণগড় · · · ১৪৫ নন্তাপুর ১৪৬ নৈহাটি - ১৪৭ নারার্র — ১৪৭ নৃসিংহপুর — ১৪৮ নারায়ণপুর — ২৪৮।

পিশ্পানিহাটী—১৪৯ পনাতীর্থ ১৫৬ পরুপল্লী—১৫৮ পাকমাল্যাটি ১৫৯ পাছপাড়া—১৫৯ পাটলা—১৬১ পাতাগ্রাম—১৬১ পানাকর ১৬১ পালপাড়া—১৬২ প্রেমতলী—১৬৩ পোথুরিয়া ১৬৫ পিছলদা —১৬৩ পোলস্ত্যা—২২৩।

ফ েফুলিয়া ১৬৪ করিদপুর ১৫০ ফতেয়াবাদ ১৭০।

ব বাদ্বাপাড়া ১৭০ বিষ্ণুপুর ১৭০ বিষ্ণুপুর ১৭৭ বীরসিংহ গ্রাম ১৭৮ বোরাকুলি ১৮০ বরাহনগর ১৮৪ বলয়ামপুর ১৮৪ বুধরি ১৮১ বড় বলরামপুর ১৮৫ বড়গাছি ১৮৬ বড়কোলা ১৮৬ বড়গঙ্গা ১৮৭ বসন্তপুর ১৮৮ বাইগনকোলা ১৮৮ বাকলা চক্রদ্বীপ ১৮৯ বাহাছরপুর ১৮৯ বানপুর ১৯০ বিল্প্রাম ১৯১ বিন্তুপাড়া ১৯১ বিক্রমপুর ১৯১ বীরভূমি ১৯২ বীরচন্দ্রপুর ১৯২ বুধইপাড়া ১৯০ বুঢ়ন ১৯৪ বেতুল্যা ৯৫ বেলুন ১৯ বেলেটি ১৯৫ বোধখানা ১৯৫ বিল্লোক ১৯৭ বেনাপোল ১৯৯ বগড়ী ত ২০০

ভি ভরতপুর ২০২ ভঙ্গমোড়া ২০০ ভিটাদিয়া ২০৪ ভোদো ২০৬ ভাঙ্গামঠ কে।

ম শ মণ্ডল প্রাম - ২০৯ মুন স্বপুর - ২০৯ মুলুক - ২০৯ মঙ্গল ডিছি - ২১৯ মন্তলা - ২১৩ মলুর গ্রাম - ২১৪ মালি - হাটি ২১৪ মালী পাড়া - ২১৪ মালদহ - ২১৫ মঙ্গলকোট - ২১৭ মীর্জাপুর - ২১৮

্য যাজগ্রাম-২১৯ বিশাড়া-২২২

র···রামকেলি-২২৪ রায়পুর-২২৬ রাধানগর-২২৬ রেঞাপুর-২২৬ রাজমহল ২২৭ রূপপুর-২২৮ রোহিনী-২২৮ রাজগড়-২২৯

শ শান্তিপুর-২২৯ শালিগ্রাম-২৩৩ শ্যামানন্দপুর-২৩৫ শীতলগ্রাম-২৩৬ শ্রীহট্ট-২৩৮ শোঙালু-১৩৫ শালডাক্সা মনস্থরপুর<sup>2</sup>২৪১ শিথরভূমি-২৪১ শ্রীজংহ-২৪৩

সংশ্বর্থাম-২৪০ সৈদাবাদ-২৫০ স্থসাগর-২৫০ সালিকা ২৫০
সরডাঙ্গা স্থলতানপুর-২৫০ সাঁচড়াপাঁচড়াগ্রাম-১৫০ সাঁইবোনা-১৫৪
সীতানগর ২৫৪ সোনাতলা-২৫৪ স্থগ্র-২৫৫ সোনামুখী-২৫৫
হলদা ব্রাম-২৫৯ হেলনগ্রাম-২৫৯ হুসনপুর-২৬০ হিজলী-২৬০
হলদা মহেশপুর ২৫৮।

वाश्यक्ष १०० पानक २ \* विकास २०० विश्वास १०० विकास १००

इन्हें अधिक । प्रचार अन्य । अन्य प्रचार हो - नुनर प्रधान । वन्य

THE WALL SECTION OF MAN THE PORT HELD FOR

বিঃ দ্রঃ—অজ্ঞাত পরিচয় প্রাচীন তীর্থের সন্ধান, যাতায়াতের পথ, তীর্থের মহিমা ও ফটো পাঠিয়ে তীর্থমহিমা প্রচারে সহায়তা করুন।

#### सीसी(गौछीय रेवस्व छीर्य-भर्याहिन अञ्चात्स

প্রটাক পারে এম কিনিটে পায় 🗗 প্রিটাক, ভরতেটা চক্রতীর্থ চর্মীয়

অগ্রদ্বীপ অগ্রদ্বীপ বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী অগ্রদ্ধীপ ষ্টেশন। তথা হইতে একক্রোশ উত্তরে শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ কীর্ন্তনীয়া ও বৈষ্ণব পদাবলী লেখক শ্রীগোবিন্দ ঘোষের সেবিত শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা বিরাজিত। তথাহি গ্রাপাট নির্ণয়...

> "সুরধুনী পার গ্রাম অগ্রদ্বীপ নাম। গোপীনাথ প্রকাশ যাহা স্বয়ং ভগবান। গোবিন্দ ঘোষ বাস্থু ঘোষ আর মাধব ঘোষ। সে স্থান দেখিতে হয় প্রম সন্তোষ॥" তথাহি ... গ্রীপাট পর্যাটনে ...

"মহাপাট অগ্রদ্বীপ জানিবা ভক্তগণ। ছুই তিন ভক্তবাসে মহাপাটাখ্যান॥ অগ্রদ্বীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম। এই হেতু মহাপাট কহে ভক্তগণ॥" গ্রীগোবিন্দ ঘোষ, গ্রীবাস্তদেব ঘোষ ও গ্রীমাধব ঘোষ তিনভ ই। তিনজনই শ্রীগোরাঙ্গদেবের কীর্ত্তনীয়া ও বৈষ্ণব পদাবলীর লেখক। তিন ভায়েরই অগ্রদ্বীপে জন্ম হয়। এখানে শ্রীগোবিন্দ ঘোষের সমাধি বিগ্নমান। শ্রীগোবিন্দ ঘোষের বাৎসল্য প্রেমসেবায় বশীভূত শ্রীগোপীনাথদেব অত্যাপি চৈত্রী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে পুত্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রাদ্ধাদিকার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকেন।

অম্বুলিঙ্গ ঘাট -- চিবিশ প্রগণা জেলায় ছত্রভোগ গ্রামের একটি গঙ্গা ঘাটের নাম অম্বুলিঙ্গ ঘাট। এ স্থান হইতে গঙ্গাদেবী শতমুখী হইয়া প্রবাহিত। শিয়ালদহ সাউথ রেলপ্টেশন হইতে ডায়মগুহারবার রেলপথে বাড়ুইপুর জংশন। তথা হইতে লক্ষীকান্তপুর লাইনে জয়নগর মজিলপুর প্তিশন। তথা হইতে তুই ক্রোশ দক্ষিণে শতমুখী গঙ্গা প্রবাহিত। CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

জয়নগর মজিলপুর হইতে কাশীনগর শাশান। তথা হইতে রায়দীঘির বাসে চক্রতীর্থ ষ্টপেজে নামিতে হয়। লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে মথুরাপুর ষ্টেশনে নামিয়া ৩ মিনিট হেঁটে ৮৯এ বাসে 'খ্রীমতিগঙ্গা' বাসষ্টপে নামিয়া অমুলিঙ্গ শঙ্কর ৩/৪ মিনিটের পথ। অমুলিঙ্গ, ছত্রভোগ চক্রতীর্থ দর্শনীয়। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদে চক্রতীর্থ মাধবপুর গ্রামে মন্দার মেলা ও গঙ্গাস্কান অন্তৃষ্ঠিত হয়।

১৪৩১ শকান্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচল যাত্রাপথে আটিসারা হইতে ছত্রভোগ গ্রামে আগমন করেন এবং ঐ স্থানের অধিপতি শ্রীরামচন্দ্র খানকে কুপা করিয়া শতমুখী গঙ্গার ঘাটে স্নান করতঃ বহু অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। সেদিন প্রভু তথায় এক ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থান করিয়া সপার্ষদে ভোজনাদি করেন এবং তৃতীয় প্রহর অবধি সংকীর্ত্তন বিলাস করিয়া ছত্রভোগবাসীগণকে ধন্ম করেন। তারপর রামচন্দ্র খানের প্রদত্ত নৌকায় আরোহন করিয়া উক্ত ঘাট হইতে নীলাচল অভিমুখে রওনা হন। উক্ত ঘাটে অমুলিঙ্গ শঙ্কর বিরাজিত। অমুলিঙ্গ শঙ্করের অবস্থিতির কারণেই উক্ত ঘাটের নাম অমুলিঙ্গ ঘাট। যখন ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে লইয়া মর্ত্তে আগমন করেন। সেই সময় গঙ্গার বিরহে শঙ্কর ছত্রভোগে আগমন করেন এবং গঙ্গা যে স্থান হইতে শতমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছেন সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

অমুলিঙ্গ ঘাটের যে ভাবে সৃষ্টি হইল সে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের উক্তি। যথা…

"পূর্বের ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন। গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহুবল হইয়া। শিব আইলেন শেষে গঙ্গা সঙরিয়া॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে। বিহুবল হইলা অতি গঙ্গা অনুরাগে॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল। জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইল॥
জগন্মাতা জাহ্নবাও দেখিয়া শঙ্কর। পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর॥
শিব সে জানেন গঙ্গা ভক্তির মহিমা। গঙ্গাও জানেন শিবভক্তির যে সীমা।
গঙ্গাজলতে প্রেশিন্তি জিরিত হৈলো জেলাক কর্মাক্রব by শিক্ষাক্তিক ক্ষাক্তিক শিবিক করিয়া বিনয়॥

জলরপে শিব রহিলেন সেই স্থানে। 'অথুলিঙ্গ ঘাট'করি যোয়ে সর্বজন॥ গঙ্গা শিব প্রভাবে সে ছত্রভোগ গ্রাম। হইল পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম॥ তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর। পাইয়া চৈতন্য চন্দ্র চরণ বিহার॥ এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে ছত্রভোগ গ্রামে আগমন করতঃ স্নান পানও সংকীর্ত্তন গ্রন্থর্য্য বিলাসাদির মাধ্যমে অম্বুলিঙ্গ ঘাটকে মহামহিম তীর্থে পরিণত করেন।

অনন্তনগর—অনন্তনগর হুগলী জেলায় খানাকুলের নিকট অবস্থিত। খানাকুল হইতে বাসে যাওয়া যায়। তথায় অভিরাম গোপালের শিশ্ব শ্রীহীরা মাধবের শ্রীপাট।

তথাহি শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে — "হীরামাধব দাস স্থিতি অনন্ত নগর॥"

#### वा

আকনা মাহেশ—আকনা মাহেশ হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া স্টেশন হইতে হাওড়া—ব্যাণ্ডেল রেলপথে শ্রীরামপুর স্টেশন। তথা হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে শ্রীজগন্ধাথদেবের শ্রীমন্দির বিরাজিত। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কমলাকর পিপ্পলাই এবং প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের শ্বশুর ও কমলাকর পিপ্পলাইর জামাতা শ্রীস্থাময়ের শ্রীপাট। মাহেশের রথযাত্রা ও স্নান্যাত্রা সর্বজন প্রসিদ্ধ।

তথাহি — শ্রীপাট পর্য্যটনে —
"আকনা মাহেশে জন্ম, জাগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপ্পলাই এই সে নিশ্চিত॥"

এই কমলাকর পিপ্পলাই প্রভু নিত্যানন্দর পারিষদ দ্বাদশ গোপালের একজন

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দর বংশ বিস্তারে॥
"মাহেশ নিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধচিত।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পূজা তার নিত্য কুত্য॥
সুধাময় নাম পিপ্পলাইর জামাতা।

বিছ্যুন্মালা নামে হয় তাহার বর্ণিতা ॥ CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy বিপ্র স্থবাময় নিংসন্তান হওয়ায় সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া গ্রামবাসী বিপ্রগণকে স্বগৃহে আছুবান করতঃ মহাসমাদরে ভোজনাদি করাইলেন এবং
তাঁহাদিগকে গৃহ সম্পদাদি সমস্ত বিতরণ করিলেন। অবশিষ্ট কিছু ধন
শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগের জন্ম সঙ্গে লইলেন। এদিকে সেই সময় জগন্নাথ
দর্শনে গমনোনাথ গৌডীয় বৈফ্বগণ তথায় উপনীত হইলেন। স্থবাময়
মহানন্দে তাঁহাদের সঙ্গে ক্রেপথে রওনা হইলেন। তারপর নীলাচলে
শ্রীজগন্নাথদেবের সমীপে কতকাল অবস্থানের পর বিপ্র স্থবাময় সমুজ
প্রদত্ত এক দিব্য কন্থারত্ব লাভ করিলেন। সেই কন্থারত্বে পালন করিয়া
সমুজের আদেশে ও সহায়তায় প্রভু বীরভদ্রের করে সমর্পণ করেন।

এখানে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য গোপাল দাসের নিবাস ছিল।
তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয় –
"মাহেশ গ্রামেতে বাস গোপাল দাস নংম।"

এখান হইতে অদূরে চাতরা বল্লভপুরে গ্রীরাধাবল্লভ জীউ বিরাজিত। সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে আকনা মাহেশ ও চাতরা বল্লভপুরাদির মিলিত নাম শ্রীরামপুর।

আকাই হাট—আকাই হাট বৰ্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া প্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী দাইহাট প্টেশনে নামিয়া এক মাইল পূর্ব্বদিকে মাধাইতলা॥ তথা হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে শ্রীল কালা কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট বিরাজিত।

তথাহি— শ্রীপাট পর্য্যটন— "আকাইহাটে কালা কৃষ্ণদাসের বসতি। কালা কৃষ্ণদাস শ্রীনিত্যানন্দ পাংদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। কালা কৃষ্ণদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে সঙ্গে গিয়াছিলেন। এখানে শ্রীরঘুনন্দনের শিশ্য শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুরের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়ে— "আকাই হাটে ছিল শাখা কৃষ্ণদাস ঠাকুর। CC-0. In Publi**ন দিনিত্ত**াব**দ্মিয়া**eঞ্চাস্ট্রাধাদাদার্ডুব্লাস্ট্রান্ত্রাবিদ্যাল

#### তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে— 'আকাই হাটে আছিলা ঠাকুর কৃঞ্চদাস।

আকাইহাটে রঘ্নন্দনের ঞ্রীচরণের নৃপূর পড়িয়াছিল। তথন ক্রীঅভিরাম ঠাকুর শ্রীরঘ্নন্দনকে দর্শন করিবায় জন্ম শ্রীথণ্ডে আগমন করেন, সে সময়ে রঘুনন্দনের পিতা শ্রীমুকুন্দ দাস নিজ পুত্রকে না দেখাইলে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর বিফল মনোরথ হইয়া নিকটবর্ত্তী 'বড়ডাঙ্গা' নমেক স্থানে গিয়া উপবেশন করেন। তগায় শ্রীরঘ্নন্দন গিয়া মিলিত হন। উভষের মিলন –বিলাসকালীন শ্রীচরণঝাড়িতেই আকাই হাটেতে গিয়া নৃপুর পতিত হইল।

তথাহি—'চরণ ঝাড়িতে, নৃপুর পড়িল, আকাই হাটেতে যাঞা' এখানে শ্রীকালাকৃষ্ণ দাসের সমাধি রহিয়াছে এবং 'নৃপুর কুণ্ড' নামে একটি ছোট পুন্ধরিণী রহিয়াছে।

আঠিসারা — আঠিসারা ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ সাউথ স্থেশন হইতে ডায়মগুহারবার রেলপথে বাড়ুইপুর প্রেশন নামিয়া ১ই মাইল দূরে বাড়ুইপুর পুরাতন বাজারে শাঁখারিপাড়ার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত শ্রীল অনন্ত আচার্য্যের শ্রীপাট ডায়মগুহারবার রেলপথে 'শাসন রোড' প্রেশন নামিয়া ৫ মিনিটের পথ বাড়ুইপুর বাজারের নিকট অবস্থিত। গড়িয়া হইতে ৮০ অথবা ৮০এ বাসে বাড়ুইপুর বাজার নামিতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্মাস গ্রহণ করতঃ শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া ১৪৩১ শকান্দে মাঘমাসে নীলাচল যাত্রাপথে আঠিসারা গ্রামে শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের ভবনে সপার্ষদ পদার্পণ করেন। তথায় আতিথেয়তা গ্রহণ করতঃ সর্বরাত্রি কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ছত্রভোগ পথে রওনা হন।

#### তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

সেই আঠিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান। আছেন প্রম্যাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥ রহিলেন আসি প্রভূ তাঁহার আলয়। কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়ে॥ CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy আমাইপুর — অংমাইপুরা বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমানের সন্নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম। (তথাহি···শ্রীচৈতন্ত মঙ্গলে জয়ানন্দ কৃত) বর্দ্ধমানের সন্নিকটে কুন্দ্র এক গ্রাম বটে আমাইপুরা তার নাম।

এখানে প্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের লেখক পণ্ডিত গদাধরের শিশ্ব জয়ানন্দ মিশ্রের জন্মভূমি। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া জ্যাষ্ঠমাসে তথায় প্রিয়ভক্ত স্থবৃদ্ধি মিশ্রের ভবনে পদার্পণ করেন। স্থবৃদ্ধি মিশ্রের পুত্র জয়ানন্দ তখন অতীব শিশু॥ তখন তাহার নাম 'গুআ' ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে তাঁহার নাম 'জয়ানন্দ' রাখেন।

আম্বুয়া মুলুক—আম্বুয়া মুলুক বর্দ্ধমান জেলায় অবন্ধিত। শ্রীপাট অম্বিকা কালনার নিকটবর্তী স্থান, বর্ত্তমান নাম প্যারীগঞ্জ। ব্যাণ্ডেল কাফোয়ার মধ্যবর্তী কালনা ষ্টেশনে নামিয়া কালনার বাস গ্যারেজ হইতে বাসে প্যারীগঞ্জ নামিতে হয়। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ আবেশ মূর্ত্তি খ্রীনকুল ব্লহ্নচারী শ্রীপাট।

#### তথাহি- শ্রীচৈততা চরিতামূতে

আমুয়া মূলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী। পরম বৈষ্ণব তিঁহ বড় অধিকারী॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল। নকুল হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল।
শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়দেশবাসীগণকে উদ্ধার করিবার জন্য নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে আবেশ করিলেন॥ হঠাৎ নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে গৌরাঙ্গ আবেশ ঘটায় তিনি মোহগ্রস্তের মত প্রেমাবেশে হাস্থা নৃত্য গীত ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌড়দেশবাসীগণ তাঁহার প্রকাশ শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখে কৃষ্ণনামামৃত শ্রবণ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেন এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিলেন এবং তাহার মহিমাকে পরীক্ষা করিয়া সম্যক উপলব্ধি করিলেন।

আরোড়া—আরোড়া বাংলাদেশে অবস্থিত। রাজসাহী শহর হইতে ৭/৮ মাইল উত্তবে ও রঞ্জীর্বাহেজিকী Muthalla kehna ক্ষিক্ত elemy মাইল দূরে করতে য়া নদীর তীরে মহাস্তানগড়ের নিকটবর্তী আরোচা গ্রাম অবস্থিত। এখানে গদাধর পণ্ডিতের প্রাশিয়া ও উদ্ধব দাসের শিয়া 'রসকদম্ব' গ্রন্থের লেখক কবিবল্লভের জন্মস্থান। তথাহি— শ্রীরসকদন্ত্রে—

'করতোয়া তীর মহাস্থানের সমীপে। আরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে' আলমগঞ্জ—আলমগঞ্জ মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভ শ্যামানন্দের লীলাভূমি। এখানে প্রভ্ শ্যামানন্দ 'হরিবালা' নামক যবন রাজাকে উদ্ধার করেন। বড় কোলাগ্রামে মহামহোৎসব কালীন ঐ দেশাধিপতি 'হরিবালা নামক যবন রাজা উৎসব দর্শনে আগমন করেন। সেকালে প্রভ্ শ্যামানন্দের অলৌকিক মহিমা দর্শনে মৃগ্ন হইয়া চরণে শরণ লইলেন। প্রভ্ শ্যামানন্দ রিসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া যবনগৃহে গমন করিলে যবনরাজ বলিলেন, আপনি এখানে মহোৎসব করুন, যত ব্যয় হইবে আমি সমস্ত বহন করিব।' তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে

"মেদিনীপুরে সে আলমগঞ্জস্বান। তার মধ্যে মহোৎসব জ্তিল নিদান॥" প্রভ্ শ্যামানন্দ তথায় তিন দিন তিন রাত্রি অবস্থান পূর্ববক মহামাহাৎ-সব অনুষ্ঠান করিয়া যবন রাজাকে ধন্যু করিলেন।

THE

উদ্ধারণপূর—উদ্ধারণপূর বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ পার্যদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। কাটোয়া ষ্টেশন এর পূর্বের কাটোয়া ঘাট (অজয়-গঙ্গার মিলনস্থান) হইতে পানসীতে চাপিয়া উদ্ধারণপুরের ঘাটে নামিতে হয়। তথা হইতে অতি সন্নিকটে উদ্ধারণ দত্তের স্থান। তথায় উদ্ধারণ দত্তের সমাধি বিজ্ঞমান। সেখানকার সেবা বর্ত্ত-মানে কাটোয়া আহম্মদপুর রেলপথে পাঁচুন্দি ষ্টেশনের একক্রোশ দূরে বনোয়ারীয়াবাদের দানি সমন্দ বাহাত্রের য়াজবাটীতে বিরাজিত।

(9

একচাক্রা — একচাক্রা বীরভূম জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-আসানসোল CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy মেইন লাইনে খানা জংশন। খানা নলহাটি রেলপথে আহম্মদপুর-নলহাটির
মধ্যবর্তী সাইথিয়া ও রামপুর হাট স্টেশনদয়। উক্ত ছই স্টেশনে নামিয়া
বাসযোগে বীরচন্দ্রপুর নামিয়া ৪/৫ মিনিটের পথ। এখানে শ্রীগোরাঙ্গদেবের অভিন্ন কলেবর প্রভু নিত্যানন্দের প্রকটভূমি। একচাক্রা গ্রাম
মৌড়শ্বর শঙ্কর বিরাজিত। এই একচাক্রা ধামই "বীরচন্দ্রপুর" নামে খ্যাত
হয়। আর জন্মভূমি স্থান গর্ভবাস নামে খ্যাত হয়॥ এখান হইতে ৫
মাইল দ্রে প্রভু নিত্যানন্দের 'কুগুলী দলন লীলাভূমি' কুগুলীতলা অবস্থিত। একচাক্রা সম্বন্ধে বর্ণন এইরূপ। যথা—

#### তথাহি – শ্রীভক্তি রত্নাকরে –

"একচাক্রা গ্রাম নাম বহুকাল হৈতে। বনবাসে পাণ্ডবাদি ছিলেন এথাতে। এ প্রদেশে ছিল ছপ্ট রাক্ষস অস্তর। যে সভে পাণ্ডব পাঠাইলা যমপুর। কহয়ে প্রাচীন এ পরম পুণ্যস্থান। এ গ্রামেতে অনেক দেবের অধিষ্ঠান। তথাহি—শ্রীচৈতক্য ভাগবতে।— "একচাক্রা নাম গ্রামে মৌড়েশ্বর যথি॥"

১৩৯৫ শকান্দে প্রভু নিত্যানন্দ এই একচাক্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
তঁ'হার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী। হাড়াই
পণ্ডিতের সাতজন পুত্রের মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ সকলের জ্যেষ্ঠ। নিত্যানন্দ
সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ এই সপ্তজন হাড়াই পণ্ডিতের
পুত্র। প্রভু নিত্যানন্দ প্রকট হইয়া বৃন্দাবন লীলাব ক্যায় এক চাক্রাধামে
বিহার করিতে লাগিলেন এবং ব্রজভাবোদ্দীপনে পূর্বে লীলাকুক্রমে হাদশ
বৎসর বয়স পর্যান্ত শিশুগণের সঙ্গে ক্রীড়া করতঃ প্রভূত অপ্রাকৃত লীলার
প্রকাশ করেন। ১৪০৭ শকান্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলে
অন্তরে জানিয়া প্রভু নিত্যানন্দ প্রচণ্ড হঙ্কার করিলেন। একচাক্রা বাসী
ভাবিলেন; 'মৌড়েশ্বর গোসাঞি' হঙ্কার করিলেন। একচাক্রা বাসী
ভাবিলেন; 'মৌড়েশ্বর গোসাঞি' হঙ্কার করিলেন। তারপর ১৪০৭
শকের শেষভাগে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী স্বপ্নাদিও হইয়া একচাক্রা ধামে হাড়াই
পশ্তিতের ভবনে আগমন করেন। সমস্ত,রাত্রি কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত
করতঃ প্রভাতে হাড়াই পণ্ডিতকে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ, করিয়া তীর্থসেবক
হিসাবে প্রভু নিত্যানম্প্রক্রিট্রান্ট্রান্ত ক্রিলেননাল ক্রিক্রান্ট্রান্ট্রান্তর করিলেন

রক্ষার জন্ম হৃদয়ের ধন নিত্যানন্দকে ঈশ্বরপুরীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।
নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ বিরহে বাকেল হুইয়া কিছুদিন পরে হাডাই পণ্ডিত ও
পদাবতী অন্তর্জান হুইলেন। অবধূত আশ্রম গ্রহণের কিছুকাল পরে প্রভ্ নিত্যানন্দ একচাক্রা ধামে আগমন করতঃ কুণলী দমনলীলা করেন। তদবিধি সেইকান 'কুঞ্জলীতলা' (কুণ্ডলীতলা দেইবা) নামে খ্যাত হয়। কত-দিনে প্রভ্ নিত্যানন্দ অন্তর্জানকালে খড়দহ হুইতে বস্তুধা ও জাহুবী নামক পারীদ্বয় সমভিব্যাহারে একচাক্রা ধামে আসিয়া শ্রাবঙ্কিমদেবে অন্তর্জান করেন।

# তথাতি - শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামূতে — তথা হইতে একচাক্রা করিল গমন। বিদ্ধিম দেবেরে গিয়া করে দরশন।

কতদিনে বঙ্কিম দেবেরে দেখি তথা। বঙ্কিম দেবে অন্তর্দ্ধান হইল সেথা॥"
শ্রীজাহ্নবাদেবী বন্দাবনে গমনকালে একচাক্রা শম দর্শনে গিয়াছিলেন।
পরে প্রভূ বীরচন্দ্র মালদহ গ্রাম হইতে পিতৃদেবের জন্মভূমি দর্শনে আগমন করেন। সেই সময় শীবঙ্কিমদেবের সমীপে অবস্থান করিয়া উক্তে স্থানের নাম বীরচন্দ্রপূর (বীরচন্দ্রপূর দুষ্টরা) রাখেন। একচাক্রা ধামে প্রভূ নিত্যানন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্রোর বহু নিদর্শন অ্যাবধি বিজ্ঞমান রহিয়াছে। স্থৃতিকাগৃহ, ষষ্টিপূজার স্থান, পদ্মা নামক পুক্ষবিণী, মালাতলা, সন্মাসীতলা, বিশ্বরপতলা, সিদ্ধবকুল, হাঁটুগাড়া প্রভৃতি বহু দর্শনীয় স্থান বহিয়াছে। শ্রীবঙ্কিমদেবের প্রকট রহস্থ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়

একব্ররপুর—এখানে শ্রীখণ্ড নিবাসী ঠাকুর নরহরির শিষ্য শ্রীরামদাসের শ্রীপাট। তথাহি—শ্রীনরহরির শাখা নির্ণয়ে—

কোন মহাজন সপ্রমাণ তথা জানাইলে ধন্য হইব।

"তাঁহার সেবক এক রামদাস নাম। একব্বরপুরে আছে সেবার বিধান॥"

আড়িয়াদহ আড়িয়াদহ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। বারাকপুর গ্যামবাজার বাসরুটে কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির নিকট নামিয়া শ্রীপাটে যাইতে হয়। এখানে নিত্যানন্দ পার্ষদ গদাধর দাসের শ্রীপাট। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

#### তথাহি-শ্রীপাট নির্ণয়ে-

"খড়দহের দক্ষিণে আড়িয়াদহ গ্রাম। গদাধরদাস ঠাকুরের যাহা নিজধাম। শ্রীগোরাঙ্গদেবের আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমপ্রচার কার্য্যে পানিহাটী প্রামে আগমন করেন। তথা হইতে আড়িয়াদহ গ্রামে গদাধরদাসের ভবনে পদার্পণ করেন। তথাহি—গ্রীচৈতন্য ভাগবতে— "একদিন গদাধর দাসে মন্দিরে। আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে॥ শ্রীবালগোপ:ল মূর্ত্তি তান দেবালয়। আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয়॥ দেখি বালগোপালের মূর্ত্তি মনোহর। প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর॥ 'অনন্ত' হৃদয়ে দেখি শ্রীবালগোপাল। সর্ববগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল। প্রভু নিত্যানন্দ দাস গদাধর সেবিত শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া দানখণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর ভাব বুঝিয়া কীর্ত্তনীয়া শ্রীমাধব ঘোষ স্থমধুর স্বরে দানখণ্ড লীলাকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দাস গদাধর গোপী ভাবাবেগে ভাবিত হইয়া প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য করি-লেন। প্রভু নিত্যানন্দ অত্যদ্ভূত লীলার প্রকাশ করিয়া কয়েক দিন গদাধর দাসের ভবনে অবস্থান করতঃ গদাধরের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। একদিন দাস গদাধর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া সেই গ্রামবাসী চরম হিন্দুবিদ্বেষী কাজীকে দল্ন করতঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে উদ্বুদ্ধ করিয়াদিলেন।

এড়ু যা—এখানে ঠাকুর নরহরি শিষ্য শ্রীকবিচন্দ্র মিশ্রের পাট। তথাহি— শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে —

ঠাকুরের শাখা এক মিশ্র কবিচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ সেবায় তার অতিশয় যত্ন।

## 不

কালেন। কালনা বর্জমান জেলায় অবস্থিত। ব্যান্তেল বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল কাটোয়ার মধ্যবর্তী অম্বিকা কালনা স্টেশনের প্রায় দেড় মাইল পূর্বের শ্রীগোরাঙ্গ পার্ষদ ব্রজের স্থবল সথা পণ্ডিত গৌরীদাসের শ্রীপাট॥ পণ্ডিত গৌরীদাস জ্যেষ্ঠভাতা সূর্য্যদাস পণ্ডিতের আজ্ঞা লইয়া শালিন্তের । শ্রেইটেই চক্রাজানা স্থিয়া শ্রেটিকা মাটা নিক্তার্যা দিক্রার্থ চক্রাজানা স্থিয়া স্থায় গৌরীদাসের প্রাণধন শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ বিরাজিত। গৌরীদাসের প্রীতিবদ্ধ শ্রীশ্রীদাসির প্রাণিবদ্ধ শ্রীদাসির প্রাণিবদ্ধ শর্মাণ করাইয়া তাহাতে নিজ অভিন্নতা প্রকাশ করতঃ শ্রীমূর্ত্তি স্বরূপ গৌরীদাস ভবনে রহিলেন। অতি মনোরম শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়। তথায় মহাপ্রভ্র শ্রীহস্ত লিখিত গীতা ও দাঁত রহিয়াছে। অদূরে তেঁতুলবৃক্ষ বিরাজমান। প্রভ্ নদীয়া লীলাকালীন হরিনদী গ্রাম হইতে নৌকা বাহিয়া অম্বিকায় আসেন। তীরে উঠিয়া তেঁতুলতলায় বিশ্রাম করেন॥ গৌরীদাস অন্তরে জানিয়া তথায় আগামন করতঃ প্রাণধন শ্রীশ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গকে স্ব-ভবনে লইয়া যান। তারপর শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরীদাসকে লইয়া নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন বিলাস করেন। সেই কালে স্বহস্তের গীতা অর্পণ করেন।

তথাহি - শ্রীভক্তিরত্বাকরে ৭ম তরঙ্গে পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুরে গিয়াছিলু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চি লু॥
গঙ্গাপার হেলু নৌকা বা হিয়ে বৈঠয়ে।
এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়ে॥
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবের।

\*

কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত।
পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত॥
কিছুদিনে পণ্ডিত আসিয়া অম্বিকায়।
প্রভু দত্ত গীতা পাঠ করেন করেন সদায়॥
প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি।
দর্শনে যে স্থখ হয় তাহা কহিতে না জানি॥
প্রভু দত্ত গীতা বৈঠা প্রভু সন্নিধানে।
অভাপিহ অম্বিকার দেখে ভাগ্যবানে॥

গৌরীদাসের বিগ্রহ স্থাপনলীলা প্রম ঐতিহ্যপূর্ণ। প্রভু তাহার ভবনে CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy আসিলে গৌরীদাস বলিল, প্রভু, আমি তোমাকে ছাড়া রহিতে পারিব না। তোমাদের তুই ভাইকে আমার ভবনে রহিতেই হইবে।" প্রভু বলিলেন, "তাহা কি সম্ভব, তাহা হইলে আমার লীলাকার্য্য, করিবে কে ?" এইভাবে বহুক্ষণ আলাপ হইল। গৌরীদাস ছাড়িবেন না, প্রভুও থাকিবেন না। শেষে প্রভু এক উপায় স্থি করিলেন। তখন গৌরীদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার প্রতিবিম্ব নির্মাণ কর, আমি তাহাতে প্রকট হইব।" যেভাবে শ্রীমূর্ত্তি তুইটি নির্মিত হইল তাহার বর্ণনা এইরূপ—

তথাহি — শ্রীভক্তি রত্নাকরে — ১২ তরঙ্গে — এই বটবৃক্ষতলে পুত্রে কোলে লৈয়া।

ষষ্ঠী পূজে আই নানা উপহার দিয়া॥
এথা ছিল এক নিম্বর্ক্ষ পুরাতন।
ফলহীন পুষ্পের স্থান্ধ বিলক্ষণ॥
অত্যন্ত নিবীড় ছায়া শোভা অতিশয়।
বক্ষোপরি কভু কোন পক্ষী না বৈসয়॥
যতদিন গৃহে রহিলেন বিশ্বন্তর।
বৃক্ষতলে কৈল ক্রীড়া অতি মনোহর॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রভু আজ্ঞা কৈল।
তেঁহো সেই বৃক্ষে তুই মূর্ত্তি প্রকাশিল॥
হইলেন যৈছে তুই প্রভুর প্রকাশ।
সে অতি অদ্ভুত কথা অদ্ভুত বিলাস।।

এইভাবে শ্রীবিগ্রহ ছুইটি নির্মিত হইল। এখন তাহার প্রকাশলীলা গীতছলে কবির বর্ণন। যথা— তথাহি শ্রীপদ কল্পতরু—

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞি। নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আদি CC-0. In Public Doman Research Academy

় এতেক প্রবোধ দিয়া স্থই প্রতিমূর্ত্তি লৈয়া আইল পশ্তিত বিজ্ঞান। চারিজনে দাঁড়াইল পণ্ডিত বিশ্বয় ভেল ভাবে অশ্রু বহুয়ে নয়ান॥ পুনঃ প্রভু কহে তারে তার ইচ্ছা হয় যারে সেই তুই রাখ নিজ ঘরে। তোমার প্রতীতি লাগি তোর ঠাঞি খাব মাগি সতা সতা জানিহ অন্তরে॥ শুনিয়া পণ্ডিত রাজ করিল রন্ধন কাজ চারিজনে ভেগ্জন করিলা। পুষ্প মালা বস্থ দিয়া তাম্বলাদি সমর্পিয়া সর্ব অঙ্গে চন্দন লেপিয়া॥ নানাগতে প্রতীত করাইয়া ফিরাল চিত দোঁহারে রাখিল নিজ ঘরে। পণ্ডিতের প্রেম লাগি তুই ভাই খায় মাগি

এইরপে ভক্তাধীন প্রভু বিগ্রহ স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া ভক্তগৃহে বিরাজ করিলেন। ভক্ত বিবিধ বিধানে সেবানন্দে মগ্ন হইলেন। পণ্ডিত বিবিধ বিধানে পাকক্রিয়া করিয়া প্রভুদ্ধয়ে অর্পন করেন। ভক্ত পরিশ্রম হয় ভাবিয়া ভকতবংসল প্রভু এক রঙ্গ করিলেন। একদা ভোগ নিবেদন করিলে প্রভু ভোজন করিতেছেন না দেখিয়া পণ্ডিতের প্রণয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। পন্ডিত বলিলেন, "ভোজন না করিয়া যদি স্থখে থাক তবে আমার আর রন্ধনে কি প্রয়োজন ?" তখন প্রভুদ্ধয় সহাস্থে বলিল, "ভূমি এত কন্ধ স্বীকার করিয়া বিবিধ বিধানে পাক না করিয়া সংক্ষেপে সমাধান কর।" তখন পঞ্জিত বলিল, কল্য হইতে এক শাক ও সিদ্ধপক্ষ করিয়া অর্পন করিব।" এই মত প্রভু ভক্তের প্রেমলীলা। একদা পণ্ডিত প্রভুদ্ধয়ে CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

অলঙ্কার পড়াইতে চিত্তে বাঞ্ছা করিলেন। পরদিবস প্রাতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখেন প্রভু বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত, পণ্ডিত আবিষ্ট হইলেন। প্রভু বলিলেন, আমার পুষ্পা অলঙ্কারে বিশেষ আনন্দ। তুমি পুষ্পালস্কারে আমায় সাজাইয়া আদন্দলাভ কর। এইরূপে ঞ্রীঞ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ প্রিয় ভক্ত গৌরীদাস সহিত বিলাস করিতে লাগিলেন। তারপর এক অত্যন্তত লীলার প্রকাশ : পণ্ডিত গৌরীদাসের এক শিষ্ট্রের নাম হৃদয়ানন্দ একদা শ্রীগোর পূর্ণিমার অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে গৌরীদাস শিষ্য হুদয়ানন্দের উপর সেবার ভার অর্পণ করিয়া বলিল, "আমি শীঘ্র আসিব, তুমি লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে কোন কিছু হানি না হয়। আমি আসিয়া অন্তুষ্ঠানের সব ব্যব্ধহা করিব। এই বলিয়া পণ্ডিত চলিলেন। এদিকে অন্তণ্ঠানের কাল আগতপ্রায়। কিন্তু প্রভু আসিতেছেন না।। প্রভু শিশ্য পরীক্ষায় ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপ করিতেছেন। এদিকে শিশু চিন্তিত শেষে অনক্যোপায় হইয়া হাদয়ানন্দ চতুর্দিকে আমন্ত্রণ জানাইয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন, যাহাতে প্রভু আসামাত্র সমস্ত জোগাড় পান। এদিকে পণ্ডিত উৎসবের একদিন পূর্বের অ।সিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। তখন বাহুক্রোধে শিষ্যকে বলিলেন, "তুমি যখন আমার বর্ত্তমানে স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিলে, তখন সমস্ত দ্রবা লইয়া স্বতন্ত্র উৎসব কর।" হৃদয়ানন্দ সদৈত্যে নিজ পরিস্থিতি সকল জানাইলেও কিছু লাভ হইল না। অনক্যোপায় হৃদয়ানন্দ গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন। তথায় উৎসব আরম্ভ হইল। এদিকে মধ্যাক্ত ভোগকালে অন্য এক শিষ্য ঝড়ু গঙ্গাদাসকে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের ভোগ লাগাইতে বলিলেন । গঙ্গাদাস মন্দিরের দার উদ্ঘাটন করিয়াই দেখিলেন মন্দিরে শ্রীবিগ্রহদ্বয় নাই। তাহা শুনিয়া পণ্ডিত প্রণয় রোষাবেগে এক যন্তী হস্তে লইয়া হৃদয়ানন্দের অনুষ্ঠান স্থানে চলিলেন। তথায় এক বিচিত্র লীলার প্রকাশ ঘটিল।

তথাহি — শ্রীভক্তি রত্নাকরে — "চলিলেন গঙ্গাতীরে যথা সংকীর্ত্তন। CC-0. In Public **দেন্**শ্লাভূ**ই**id্ড্রভ্লু দ্ব্যপ্রধাদ্ধান্ধপ্লালান্ত্রী ছই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ।
অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ॥
চৈতন্ম চন্দ্রের এই অদ্ভূত বিলাস।
অবেশে হৃদয় হুদে দেখে গৌরীদাস॥
খুদয়ের হৃদয়ে চৈতন্য চান্দে দেখি।
নিবারিতে নারে অক্র অনিমিয় আঁথি॥
বাহে ক্রোধাবেশে ছিল তাহা ভুলি গেলা।
পড়িল হাতের যন্তা তাহা না জানিলা॥
প্রেমের আবেশে বাছ পাসরিয়া রয়।
হুদয়ের প্রতি কহে তুই ধন্ম ধন্ম।
আজি হৈতে তোর নাম হৃদয় চৈতন্য॥"

তারপর গুরুশিয় একতে মিলিত হইয়া প্রীক্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের উৎসব সমাপন করিলেন। এইভাবে প্রীপ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ প্রীপাট কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের ভবনে প্রেমলীলারঙ্গে চিরবদ্ধ রহিয়া জীবোদ্ধার করিত্রেন। অন্তাপিও প্রীপ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ, প্রভু দত্ত দাঁড় ও গীতাপ্রস্থ এবং তেঁতুলবৃক্ষ দর্শনে কতশত পতিত-পামর পতিতপাবন প্রেমের ঠাকুর প্রীপ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের স্থনির্মল প্রেম লাভে ধন্য হইতেছেন তাহার ইয়তা নাই। শুধু প্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, হুদয় চৈতন্ত, ঝড়ু গঙ্গাদাস ও গোপীরমণ প্রভৃতির বিলাসস্থান নহে; পরবর্ত্তীকালে সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহারাজ তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থান করেন। তাহার অত্যুজ্জল মহিমারাজ তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থান করেন। তাহার অত্যুজ্জল মহিমারাজিক বিদিত। তাঁহার প্রীনামব্রদ্ধ সেবা অন্তাপি বিরাজিত।

এখানে উৎকল হইতে প্রভূ শ্যামানন্দ আগমন করিয়া দ্রাদয় চৈতন্ত ঠাকুরের পদাশ্রয় করেন এবং কতককাল সেবানন্দে অতিবাহিত করেন। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতাদি গ্রন্থমতে প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীস্থ্যা দাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীবস্থা ও জাহ্নবা দেবীকে এই কালনায় বিবাহ করেন। প্রভূ

নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম হইতে কালনায় আসিয়া পূর্য্যদাস পশুতের ভবনে গমন করতঃ বিবাহ বাঞ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া গঞ্জার ঘাটে এক বটর্ক্তলে উপবেশন করিলেন, এদিকে প্রভুর বিচ্ছেদে বসুধা মৃতপ্রায় হইলে পূর্য্যদাস পণ্ডিত ভ্রাতা গৌরীদাস সহ প্রভুর নিকটে গমন করেন। এতবিষয়ে শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের বর্ণন। যথা—

"यावर्ष्ट भन्नात घार्ष्ट, विवृद्धकृत निकर्ष्ट.

অপরপ দোঁতে নির্খিল। দোহে করি পরণাম, কন্যারত্ব দেহ দান, কর্যোডে কহিতে লাগিল।

প্রভু নিত্যানন্দ দোহার অনুরোধে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভবনে আসিলে বস্থাদেবী বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তারপর বিধিমত বিবাহলীলা সংঘটিত হয়। ভক্তি রত্নাকর মতে শালিগ্রামে বিবাহলীলা ঘটে। বিবাহলীলা রহস্থ শালিগ্রাম দ্রষ্টব্য।

ক**ড্রই** — কড়ুই বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেল-পথে কৈচরষ্টেশন হইতে ৭ মাইল ও ক†টোয়া হইতে ৫ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কাটোয়া কড়ুই বাসে এখানে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যর শিষ্য অষ্ট কবিরাজের অন্যতম শ্রীগোকুল কবিরাজের শ্রীপাট। তিনি পরে পঞ্চকুট সেরগড়ে আসিয়া বাস করেন।

> তথাহি — শ্রীঅন্থরাগবল্লী— ৭ম মঞ্জরী "পূর্ব্ব বাড়ী তাহার কড়ুই মধ্যে হয়। পঞ্চকুট সেরগড় সম্প্রতি নিলয় ॥"

এখানে শ্রীগোপীনাথ, শ্রীকাধাগোবিন্দ জীউ ও নৃপুরসেবা রহিয়াছে। আকাই হাটের কৃষ্ণদাসের অপ্রকটের পর তাঁহার শিশ্য নবগৌরাঙ্গ দাস স্বীয় জন্মভূমি কড়ুই গ্রামে আনয়ন করেন। তদব্ধি এই স্থানে সেবিত হই বৈছেন. Ih Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

কাঞ্চলগড়িয়া—কাঞ্চনগড়িয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। কাটোয়া আজিমগঞ্জ রেলপথে বাজারসান্ত ষ্টেশন হইতে : মাইলের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের কীর্ত্তনীয়া দ্বিজ হরিদাসের শ্রীপাট বিরাজিত। দ্বিজ হরিদাসের তুই পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী। শ্রীনিবাস আচার্যের শিশু ছয় চক্রবর্ত্তীর মধ্যে শ্রীদাস গোকুলানন্দ অন্ততম। মাঘ মাসে কৃষ্ণ। একাদশীতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে দ্বিজ হরিদাসের অপ্রকট হইলে তাঁহার পুত্রদ্বয় কাঞ্চন গড়িরায় মহামহোৎসব অন্তর্গ্তান করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যসহ তৎসাময়িক প্রকট বহু গৌরাঙ্গপার্যদ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াভি্লেন।

তথাহি – শ্রীঅনুরাগবল্লী – "কাঞ্চন গড়িয়া মধ্যে গোকুলদাস। তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই ঠাকুর শ্রীদাস॥"

কাঁচরাপাড়। কাঁচরাপাড়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে কাঁচরাপাড়া স্টেশনে নামিয়া কল্যাণীর ২৭নং বাসে রথ তলা স্টপেজে নামিতে হয়। আর কল্যাণী স্টেশনে নামিয়া ঐ বাসে একই স্টপেজে নামিয়া শ্রীমন্দিরে যাওয়া যায়। এই স্থানকে বর্ত্তমানে "গ্রাম কাঁচরাপাড়া" বলে। কাঁচরাপাড়ার অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীপাট নির্ণয় প্রস্তের বর্ণন এইরূপ যথা

"ত্রিবেণীর পার হয় কাঁচরাপাড়া গ্রাম। কুষ্ণরায় ঠাকুর ঘাঁহা শ্রবণে অনুপাম।

শিবানন্দ সেন আর সেন গ্রীকান্ত। কবি কর্ণপুর আদি ভক্ত একান্ত॥ তাঁহার দক্ষিণেতে কুমারহট্ট গ্রাম।"

কুমারহট্ট গ্রামের শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের প্রায় এক মাইল উত্তরে শ্রীকৃষ্ণরায় জীউর শ্রীমন্দির বিরাজিত। এখানে শ্রীনাথ পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, তৎপুত্র চৈতন্মদাস-রামদাস-কবি কর্ণপুর, আর ধনঞ্জয় পণ্ডিত প্রভৃতির শ্রীপাট। শ্রীবাস্থদেব দত্ত ও আচার্য্য পুরন্দরের শ্রীপাটও কাঁচরাপাড়ায় বলিয়া মনে হয়। কারণ কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে শান্তিপুর হইতে সপার্বদ

শ্রীমন্মহাপ্রভু আগমন করিলে বাস্থদেব দত্ত ও আচার্য্য পুরন্দরসহ শিবানন্দ সেন প্রভুর দর্শনে আগমন করেন। বাস্থদেব দত্তের অবস্থিতির স্থান সম্পর্কে চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের নবম অঙ্কে কবি কর্ণপুর বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। প্রভু ১৪৩৬ শকাব্দে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন উদ্দেশ্যে গৌড়-দেশে আসিয়া কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবন হইতে নৌকারোহণে শিবানন্দের



প্রীপ্রীকৃষ্ণরায় জীউর মন্দির, কাঁচরাপাড়া

গৃহ।ভিমূখে চলিলেন। ইতিপূর্ব্বে জগদানন্দ গঙ্গাতীর হইতে শিবানন্দ সেন ও বাস্থদেব দত্তের গৃহ পর্যান্ত পথ সাজাইয়াছেন। প্রভু তীরে উঠিয়া বামে বাস্থদেব দত্তের গৃহপথ ছাড়িয়া সোজা শিবানন্দ ভবনে গেলেন। মূহূর্ত্তকাল তথায় উপবেশন করিয়া বাস্থদেব দত্তের ভবনে আসেন। ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিয়া নৌকারোহণে গমন করিলেন। এখানে কবি কর্ণপুরের বিস্তাগুরু ও শ্রীঅবৈতাচার্য্যের শিদ্র্য শ্রীনাথ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণরায় জীউর সেবা স্থাপন করেন। তিনি "শ্রীচৈতক্য মত মঞ্জুষা" নামক,ভাগবতের টাক্বিক্রানা ক্ষাণ্যন্দ্র্য্যান্ত Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

সথাহি—গ্রীগোরগণোদ্দেশ দীপিকা—
"বাচ্যকার পারিপাট্যাদেবাভাগবত সংহিতাং।
কুমারহট্টে যংকীর্তি কৃষ্ণদেবো বিরাজিত॥"
তথাহি—গ্রীটি পর্য্যটনে—কাঁচরাপাড়া কুমারহট্টে শিবানন্দের স্থিতি॥

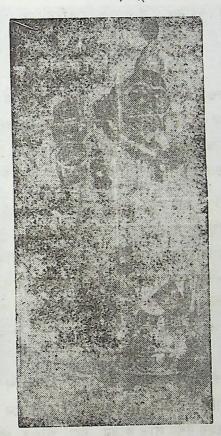

শ্রীকৃষ্ণরায় জীউর মৃত্তি

এখানে তিন পুত্রসহ শিবানন্দ সেন অবস্থান করিতেন। শ্রীনাথ পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণরায়ের সেবা কবি কর্ণপুর প্রাপ্তহন। শিবানন্দ সেনের শ্রীজগন্ধথ-দেবের সেবা ছিল। একদা শ্রীনৃসিংহানন্দ নীলাচল হইতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আকর্ষণ করিয়া পৌষমাসে শিবানন্দের ভবনে ভোজন করাইয়া ছিলেন।

শ্রীজগন্ন।থদেব ক্রানুসিংহ ও শ্রীগোরাঙ্গের আলাদা ভোগ সাজাইয়া নিবেদন করিলে এভু অলক্ষিতে আসিয়া তিন পাত্রের নিবেদিত সকল ভোজা গ্রহণ করেন। এ সকল অপ্রাকৃত লীলা রহস্থ শ্রীচৈতন্ম চরিতামতের অন্ত-থণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীজগদানদ পত্তিত বহুকাল শিবানন্দ গৃহে পাককার্য্য করিয়াছেন। এখানে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ—

#### তথাহি - শ্রীপাট পর্য্যটনে -

'কাঁচরাপাড়া জন্মভূমি জলঙ্গীতে বাস। ধনজ্জয় বস্তুদাম জানিয়া নির্য্যাস॥' শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রাকৃষ্ণরায় শ্রীবিগ্রাহের পাদপদ্মে লিখিত শ্লোক যথা— স্বস্থি শ্রীকৃষ্ণ দেবায় যো প্রাত্মরাসীং স্বয়ং কলো। অনুগ্রাহান দিজং কিঞ্চিং শ্রীল শ্রীনাথ সংজকম্॥

কাষ্ঠকাট।— কাষ্ঠকাটা ঢাকা জেলায় অবস্থিত। লক্ষণসেনের রাজধানী বিক্রমপুরের সন্নিকটে। ইহার বর্ত্তমান নাম 'কাঠাদিয়া'।

এখানে শ্রীগদাধর পত্তিতের শিষ্য কাষ্ঠকাটা জগনাথ দাসের শ্রাপাট। ১৭০২ শকান্দের শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী তিথিতে জগনাথ দাস মহারাজ আদিশূর কর্তৃক কান্সকুদ্র হইতে আনীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্যতম দক্ষ মহর্ষির ত্রয়োদশ অধস্তনরূপে কাষ্ঠকাটায় অবতীর্ণ হন। লক্ষণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ তাঁহার পিতৃপুরুষ। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি পিতৃব্যের নিকট লালিত পালিত হন। শ্রীগোরাঙ্গদেবের লীলা প্রকাশে তিনি গৃহ হইতে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শান্তিপুরে শ্রীল অদৈত আচার্য্যের ভবনে আগমন করতঃ সপার্ঘদ শ্রীগোরাঙ্গের দর্শন লাভ করেন এবং পত্তিত গদাধরের সমীপে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি পিতৃ পুরুষগণের সেবিত শ্রাদামাদর শালগ্রাম না পাইয়া তত্রতা ঘাসী পুকুরের তীরে অনশন করিলে স্বপ্নাদেশ ক্রমে শ্রীযশোমাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। তিনি নবাব সরকারের অধীনে চাকুরী করিতেন। নবাব সরকার তাঁর গুণে আকৃষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী আড়িয়াল নামক একটি গ্রাম জায়নীর স্বরূপে প্রদান করেন। কতদিন পরে জগনাথ

দাস প্রভুর স্বপ্নাদেশ ক্রমে কাষ্ঠকাটা হইতে উক্ত অ'ডিয়াল গ্রামে গিয়া গ্রীপাট স্থাপন করেন। এই যশোমাধব বিগ্রহ বর্ত্তমানে গ্রীধাম নবজীপে গ্রীশচীনকন গোস্বামীর বাড়ীতে সেভিঃ হইতেতে



कारिएश ह शिलाशहर प्र

কাটোম্বা—কাটোয়া বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া লুপ রেলপথে কাটোয়া জংশন। স্তেশনের পূর্ব্বদিকে কাটোয়া ঘাটে গমন পথে গ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত মহ;প্রভুর সন্ন্যাসগুরু গ্রীকেশব ভারতীর শ্রীপাট বিবাজিত। গ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ উদ্দেশ্যে কাটোয়ায় আগমন করিয়া

১৪৩১ শকের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে গ্রীকেশব ভারতীর সমীপে সন্ন্যাস গ্রহণ কালে এখানে প্রভূত অলৌকিক লীলার প্রকাশ করেন। এই লীলাভূমি অন্তাপি বিরাজিত রহিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রেমলীলা ঐতিহ্যের পূণ্যময় স্মৃতি বহন করিতেছেন। এইস্থানে দাস গদাধর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবার প্রকাশ করেন।

শ্রীপাট কাটোয়াধামে বিরাজিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের প্রকট সম্পর্কে শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে শ্রীল গোপাল দাসের বর্ণন এইরূপ—

"বিত্যানন্দ পণ্ডিত নাম পণ্ডিত অকিঞ্চন। গদাধর ঠাকুরের হন কুপার ভাজন। কণ্টক নগর হয় মহাপ্রভুর স্থান। তোমা সেবা স্বীকার করিবেন চৈতন্ত ভগবান। ঠাকুর আজ্ঞায় ঠাকুর লৈয়া আইলা। বনের ভিতরে এক ঝুপড়ি বান্ধিলা। ভিক্ষার চাউল আর তোলে বন্য শাক। তাহার খরণী যত্নে করে অন্নপাক। সেই ভোজনে তুও হন শচীর নন্দন। আর এক কথা বলি শুন দিয়া মন। একদিন বীরচন্দ্র গোসাঞি আইলা। পত্তিতের সেবা দেখি সন্তুর হইলা॥ বিজ্ঞানন্দে আজ্ঞা দিল না যাহ ভিক্ষাতে। ঘরে বসি স্থসার হবে তোমার সেবাতে॥ সংক্রান্তি পূর্ণিমায় যাত্রি আইসে সকল। তাদের ভিক্ষায় পূর্ণ হয় পণ্ডিতের ঘর॥ কেহ জলাধার দেয় স্থবর্ণেব ঝারি। রত্নভূষণ কেহ কেহ ভোজনের থালি॥ কাহাকেও আজ্ঞা করেন মন্দির তুমি দেহ। দিনে দিনে সেবা বাড়ে অপূর্ব্ব কথা দেহ।।

প্রভূ নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেরী খেতুরীর উৎসবে গমনকালে সপার্মদ এইস্থানে আগমন করেন। সে সময় যত্নন্দন চক্রবর্ত্তী প্রভূর সেবক জিলেন। এইস্থানে শ্রীনিবাস অণ্চার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তম দাস গদাধরের দর্শনপ্রাপ্ত হন। কার্তিকী কৃষ্ণাষ্ট্রমী তিথিতে দাস গদাধর এই স্থানেই অপ্রকট হন। উক্ত তিথিতে দাস গদাধরের অন্তর্জান উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি যোগদান করেন এবং তৎসাম্যিক প্রকট বহু গৌরাঙ্গ পার্ষদ এই উৎসবে একত্রিত হইয়াছিলেন। সপ্তমী অষ্ট্রমী নবমী এই তিন দিবসব্যাপী মহামহোৎসব অন্তর্জানে শ্রীল যত্নন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণকে যথাযোগ্য অভ্যর্গনা করিয়াছিলেন। সঙ্গীর্ত্তন তরঙ্গে কাটোয়া ধাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌ দীয় বৈষ্ণব সম্মেলন এখানে সর্বপ্রথম অন্তর্গান সংঘটিত হয়। পরে শ্রীখণ্ড ও খেতুরীতে বৈষ্ণব সম্মেলন সংঘটিত হয়।

প্রীজাহ্নবাদেবী নয়ন ভাস্করের দারা বৃন্দাবনস্থিত শ্রীগোপীনাথ দেবের প্রোয়সী নির্মাণ করাইয়া শ্রীল পরমেশ্বর দাসের মাধ্যমে নৌকাযোগে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। সেই সময় নৌকা লইয়া পরমেশ্বর দাস কাটোয়ার শ্রীকেশব ভারতীর ঘাটে উপনীত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি তথায় উপ-নীত হইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। বিফুপ্র রাজ বীরহামীর সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বহু অর্থ বস্ত্র অলঙ্কারাদি অর্পণ করেন।

তথাহি — শ্রীভক্তিরত্নাকরে —
কণ্টকনগরে শীঘ্র উপনীত হইলা।
শ্রীকেশব ভারতী গোঁসাই ঘাটে আইলা।
দেখেন সে ঘাটে নৌকা আইল সেইক্ষণে।
হৈল মহানন্দ পরস্পার সন্মিলনে।

খেতুরীর উৎসবে গমনকালে গোড়ীয় বৈষ্ণবর্গণ কাটোয়ার শ্রীপাট দর্শন করিয়া গমন করিয়াছেন। তাই কাটোয়া গোড়ীয় বৈষ্ণবর্গণের মহাতীর্থ। শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থে কাটোয়াকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবর্গণের ধাম বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেশমুগুন

স্থান, শ্রীকেশের সমাধি, প্রভুর সন্ত্যান স্থান, কেশব ভারতীর সমাধি, শ্রীমধু নাপিতের সমাধি, শ্রীগদাধরদাসের সমাধি দর্শনীয়।

বর্ত্তমানে শ্রীকাটোয়া ধামে বিরাজিত শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ সেবিত। যশেহের রাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বসন্ত রায় শ্রীরাধামাধবের মন্দির নির্মাণ করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের পূর্বেই দেহত্যাগ করেন।



শ্রীরাধামাধবদেব

তংপরে প্রতাপাদিতা উক্ত মন্দিরে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।
কিছুদিন পরে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যশোহর অধিকার করতঃ
শ্রীরাধামাধব ও যশোশ্বরী কালিদেবীকে লইরা অস্বরে (জয়পুরে ) প্রতিষ্ঠা
CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

করেন। কিছুকাল পরে প্রভু নিত্যানন্দের দৌহিত্র জ্রীপ্রেমানন্দ গোস্বামী ভ্রমণ করিতে করিতে তথার উপনীত হন এবং প্রভুর স্বপ্নাদেশ ক্রমে জ্রীরাধামাধবকে লইরা কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করেন। তারপর বঙ্গদেশে আসিয়া রাঢ় অঞ্চলে কাটোয়ার সন্নিকটে শাঁখাই নামক স্থানে বজরা বাঁধিলেন। শাঁখাই গ্রামবাসী এক বৈষ্ণব বিগ্রহসহ প্রেমানন্দ প্রভুকে সসম্মানে লইরা আসিলেন এবং জ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে জ্রীরাধামাধবকে স্থাপন করিলেন। কিছুদিন পরে জ্রীজগন্নাথদেবের সেবক অপ্রকটকালে প্রভুপাদের হস্তে সেবার ভারার্পণ করিয়া যান। অত্যাপি জ্রীরাধামাধবের সঙ্গে জ্রীজগন্নাথদেব সেবিত হইতেছেন। প্রেমানন্দ প্রভু রাঢ় অঞ্চলের বহু স্থানে গমনাগমন করিয়া জ্রীরাধামাধবের সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ৬ই আযাঢ় হইতে ১০ই আশ্বিন কাটোয়ার গৌরাঙ্গপাড়ায় জ্রীরাধামাধব বিরাজ করেন। অত্য সময় বিভিন্ন স্থানে সেবিত হন।

কুলী নপ্রায় — কুলী নপ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া প্রেশন হইতে হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ডলাইনে কামারকুণ্ডু-শক্তিগড় প্রেশনের মধ্যবর্ত্তী জৌগ্রাম প্রেশন। তথা হইতে তিন মাইল।

কুলীনগ্রামে অগণিত গৌরাঙ্গ পার্য। সেখানকার ভক্তগণের মহিমা অতুলনীয়। ডোম শৃকর চরাইতেছে তংসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনামও কীর্ত্তন করিতেছে। সেই স্থানের গুণরাজ খান, সত্যরাজ খান, রামানন্দ বস্থু, যতুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর, বিত্যানন্দ, বাণীনাথ বস্থু প্রভৃতি ভক্তগণ সমধিক প্রসিদ্ধ।

সত্যরাজ ও রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীজগন্নাথদেবের পট্ট-ডোরীর যজমান হইয়াছিলেন। তদবধি প্রতি বংসর রথযাত্রাকালে পট্ট-ডোরী লইয়া শ্রীক্ষেত্রধামে গমন করিতেন। রামানন্দ বস্থু বৈঞ্চবসঙ্গীত লেখকগণের একজন। গুণরাজ খান "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কুলীনগ্রামের মহিমা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্ম চরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণন। যথা—

কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ। যতুনাথ পুরুয়োত্তম শঙ্কর বিস্তানন্দ॥ বাণীনাথ বস্থু আদি যত গ্রামীজন। সবেই চৈততা ভূত্য চৈততা প্রাণধন। প্রভু কহে, কুলীনগ্রামের যে হয় কুঁকুর। সেই মোর প্রিয় অত্যজন বহুদ্র॥ কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়। শৃকর চ**়ায় ডোম সেহ কৃ**ফ গায়॥



শ্ৰীরাধামাধৰ জিউ

কুমারপুর — কুমারপুর মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ লালগোলা রেলপথে মুর্শিদাবাদ দেশনে নানিয়া জাতীয় সড়কে কাসিম বাজারের দিকে ছই/আড়াই মাইল আসিলেই শ্রীপাট অবস্থিত। বর্ত্তমানে মতিঝিলের পাড়ে এই শ্রীপাটে শ্রীরাধামাধব শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমান। শুনা য়ায় শ্রীজীব গোস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীবংশীবদন গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে কুমার পাড়ায় এই বিগ্রহ স্থাপন করেন। কুমারপুরের অবস্থিতি সম্পর্কে CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

শ্রীনরোত্তম বিলাসের বর্ণন যথা—"থেতুরি নিকট গ্রাম কুমারপুরেতে।"
তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—
"ভাগীরথী তীরে নাম কুমার নগর।
অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি স্থন্দর॥
সেই গ্রামে বিরঙ্গীব সেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন ভিত্তি॥

কুমারপুর কুমারনগরের নামান্তর বলিয়া মনে হয়। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গৃহত্যাগ করিয়া যাজিগ্রামে আসিলে শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে বর্ণন যথা তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাসে—১৪ বিলাস আর কতদিন ঠাকুর কহয়ে তাঁরপ্রতি। থেতুরী হইতে কতদূর তোমার বসতি। তেঁহ কহে চারিক্রোশ নিবেদন করি॥

থেতুরী হইতে চারিক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে এই স্থানটি অবস্থিত। এখানে শ্রীচিরঞ্জীব সেন, গ্রারামচন্দ্র কবিবাজ, ফ্রাগোবিন্দ কবিরাজ, শ্রীবিঞ্দাস কবিরাজ ও শ্রাগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রমুখ শ্রাগোরাঙ্গ পার্যদগণের বিহারভূমি।

> তথাহি - শ্রীপ্রেমবিলাসে — "আর শাখা বিষ্ণুদাস কবিরাজ ঠাকুর। বৈতাকুল তিলক বাস কুমার নগর॥

এখানে ঠাকুর নরোত্তমের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিষ্য শ্রীগোপাল
চক্রবর্তীর শ্রীপাট। তথাহি—নরোত্তম বিলাসে—
কুমারপুরেতে শ্রীগোপাল চক্রবর্তী।
সকল লোকেতে যাঁর গায় গুণকীতি॥

ঠাকুর নরোত্তমের প্রভাবকে নুপ্ত করিবার জন্ম পর্কপল্লীর রাজা নৃসিংহ দিব পণ্ডিতমগুলীর সহিত খেতুরী গমনপথে এখানে আসেন। রাজার আগমন বার্ত্তা গুনিয়া গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও রামচন্দ্র কবিরাজ তথায় উপনীত হন। এবং হাটে কুমার ও বাড়ুই সাজিয়া উপবেশন করতঃ রাজ-পণ্ডিতগণের বিভাগের্ব বিনাশ করেন। তথায় রাত্রে রাজা স্বপ্তে কুপাদেশ CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

পাইয়া প্রভাতে ঠাকুর নরো ওমের চরণে পতিত হন। তথায় ঐ রাত্রে অধ্যাপকদিগকে দেবী খড়া হন্তে দর্শন প্রদান করিয়া ঠাকুর নরো ওমের মহিমা বর্ণন করতঃ বলিলেন, তোমরা বিচ্চাগর্কে গর্কিত হইয়া বিনরো তমকে হেয় করিতে চাও। শীঘ্র গিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, নচেং রক্ষা নাই। তখন দেবীর আদেশক্রমে পণ্ডিতগণ রাজার সহিত খেতুরী গ্রামে গমন করতঃ ঠাকুর নরো তমের পদাশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কুলাই — কুলাই বৰ্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ইহা কাটোয়ার পাঁচ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অজয় নদীর তীরে বিরাজিত। কাটোয়া-আহম্মদপুর রেলপথে জ্ঞানদাস কাঁদরা ষ্টেশন। তাহার পার্শ্ববর্তী ক্রেত্র্গ্রামের দেড়ক্রোশ দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। তথাহি — শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে — "কলাই গ্রামেতে ছিলা কবিরাজ যাদব।

"কুলাই গ্রামেতে ছিলা কবিরাজ যাদব। দৈত্যারি কংসারি ঘোষ কায়ন্থ এ সব॥"

ইহারা সকলেই শ্রীগোরাঙ্গ পার্ষদ। গৌরপ্রিয় খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিশু। যাদব কবিরাজ মহাপ্রভুর সেবা বাঞ্ছা করিলে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিম্নকাষ্ঠের দ্বারা তিন বিগ্রহ নির্মাণ করেন। তিন মূর্তি শ্রীবিগ্রহ ঠাকুর নরহরির হস্তে সমর্পণ করেন। ছোট ঠাকুর শ্রীখণ্ডে, মধ্যম গঙ্গানগর ও ব ৬ ঠকুর কুলাই গ্রামে অবস্থান করেন।

কুষারহট্ট — হালিসহর কুমারহট্ট গ্রাম উত্তর চবিবশ পরগণা জেলায় অবন্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রাণাঘাট রেলপথে কাঁচরাপা দা কিংবা নৈহাটি ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর "এ। চৈতন্য ডোবা"নামক ষ্টপেজে নামিতে হয়। কুমারহট্ট গ্রামের বর্ত্তমান নাম হালিসহর। এখানে শ্রীত্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু ক্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি। এখানে শ্রীবাস পণ্ডিত, গোধিন্দানন্দ ঠাকুর, নয়ন ভাল্কর ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের শ্রীপাট। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৬ শকান্দে (১৫১৫ খৃঃ) শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন উদ্দেশ্যে গৌত্দেশে আগমন করতঃ পানিহাটি গ্রাম হইতে নৌকাযোগে শুভ গৌণ কার্ত্তিকী কৃষ্ণা ব্রয়োদশী CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

তিথিতে কুমারহট্ট প্রামে আগমন করেন। তখন শ্রীগোরাজদেবের সন্ত্যাস প্রহণ কারণে বিরাহাক্রান্ত শ্রীবাস পণ্ডিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া কুমারহট্টে অবস্থান করিতেছেন। প্রভুর আগমনে কুমারহট্ট প্রামে যে লীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল তৎসম্পর্কে শ্রীতৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকে কবি কর্ণপুরের বর্ণন এইরূপ—

"ততঃ কুমারহটে জ্রীবাস পত্তিত বাটীমত্যা যথোঁ।
তত্র চ গদাতীরাদ্বাটী পর্যান্ত গমসে॥
যত্র যত্র পদমপ্রতীশস্তত্র পাদরজসাং গ্রহণায়।
প্রাণি পাণি পতনেন স পত্তা হন্তগর্ত্তময় এব বভূব॥
প্রাচীরস্থোপরি বিটাপিনাং সর্ব্বশাখাস্থ ভূগোঁ।
রখ্যা রখ্যা মন্ত্র পথি পথি প্রাণিষ্ শাপ্তবংস্থ॥
উর্চেরটের্বদ হরিমিতি প্রোঢ় ঘোষেষ্
দৈব রাত্রিশেষে তরিমধি শিবানন্দ নীত প্রতন্তে॥"



মহাতীর্থ শ্রীচৈতক্সডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গনোপরি বিরাজিত শ্রীমন্দির

প্রভূ গঙ্গাতীর হইতে শ্রীবাস ভবন পর্য্যন্ত গমনকালে ভক্তগণ প্রভূর পদ্ধূলি গ্রহণ করায় সমস্ত পথ গর্ত্তময় হইয়াছিল। প্রাচীরের উপর বৃদ্ধের প্রতিটি ডালে, প্রতি রাজপথে, অলিগলি, খালি জমির উপর লোকে ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। জনতার হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রভু রাত্রিশেষে নৌকাতে আরোহণ করিয়া শিবানন্দ সেনের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালীন কুমারহট্ট গ্রামে শ্রীমন্মহা প্রভূর লীলা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্ম ভাগবত গ্রন্থে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি যথা

"যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন জন শক্তি ধরে॥
আপন ঈশ্বর শ্রীচৈতক্ত ভগবান।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বলেন, এই কুমারহট্টেরে নমন্ধার।
ঈশ্বরপুরীর যেই গ্রামে অবতার।
কান্দিলেন বিস্তর শ্রীচৈতক্ত সেই স্থানে।
আর কিছু শব্দ নাই ঈশ্বরপুরী বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহিলেন বহির্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বলেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগুরুভূমি দর্শনের জন্ম কুমারহট্ট প্রামে অবতরণ করিয়া সর্ববাগ্রে কুমারহট্ট প্রামকে নমস্কার করিলেন। তারপর শ্রীগুরুভূমি দর্শন করিয়া প্রভু অসহায় অবোধ বালকের মত 'হা গুরুদেব ! হা গুরুদেব বলিতে বলিতে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ এই ভূমিতে আবিভূতি হইয়া বাল্যলীলা খেলারসে কতই বিচরণ করিয়াছেন কতই গড়াগড়ি দিয়াছেন; তাঁহার শ্রীচরনরেণু আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া

তাঁহার মহিমার সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে। এ হেন অনুভবানুরূপ ভাবের উদ্দীপনে প্রভু উক্ত স্থপবিত্র স্থানের রক্ত সর্বাক্তে লেপন, তিলকধারণ ও ভক্ষণাদি করিয়া পরিশেষে নিত্য নিয়মিতভাবে গ্রহণের জন্ম "মম জীবন ধন প্রাণ" বলিয়া নিজ পরিধেয় বহির্বাসে এক ঝুলি মৃত্তিকা গ্রহণ করিলেন। প্রভুর অনুগামী লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও পার্ষদবৃন্দ উক্ত স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করায় একটি ডোবার স্থাই হইল। তাহাই কালের অমোঘ পরিবর্ত্তনের মধ্যে 'জ্রীচৈতন্ম ডোবা' নাম ধারণপূর্বক বিরাজিত। এইরূপে কুমারহট্ট গ্রামে অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিয়া প্রভু কানাই-এর নাটশালা পর্যন্ত গমন করতঃ পুনঃ শান্তিপুর হইতে কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে আগমন করেন। প্রভু শ্রীবাস ভবনে কতিপয় দিবস পাঠ সংকীর্ত্তন রঙ্গে অবস্থান করিয়া শ্রাপ্ত আকাজা পূর্ণ করিলেন এবং লীলাভঙ্গীতে শ্রীবাসের গুপু অত্যুজ্জল মহিমারাশি ব্যক্ত করতঃ তুইটি বর প্রদান করিলেন।

তথাহি ক্রীটেচতম্যভাগবতে - ৫ অধ্যায় "যদি কদাচিত বা লক্ষীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে॥
অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
জরাগ্রস্থ নহিব দোহার কলেবর॥"

প্রভু শ্রীবাস ভবনে উপনীত হইলে আপ্তবর্গসহ শিবানন্দ সেন, বাস্ফুদেব দত্ত ও আচার্য্য পুরন্দর প্রভৃতি প্রভুর দর্শন করিবার জন্ম উপনীত হইলেন। সে সময় বাস্ফুদেব দত্ত ও আচার্য্য পুরন্দরের ভাবের প্রভুত অভিব্যক্তি ঘটে। একদিন প্রভু শ্রীবাসের সহিত ব্যবহারিক কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কোনরূপ উপজীবিকা অবলম্বন না করিয়া দাস-দাসীসহ এই বিশাল সংসার কিভাবে পালন করিবে।" প্রভুর প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গের শেষভাগে শ্রীবাস বলিলেন, 'যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহা আপনিই আসিয়া মিলিবে। আর তত্বপরি যদি আমার তিনদিন উপবাস হয় তাহা হইলে গলায় ঘট বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইব। তথাপি তোমার অভ্যু পদারবিন্দ স্মরণাদি ভিন্ন আমার দ্বারা অন্য কোন কর্ম্ম আচরণ সম্ভব

হইবে না।" এইভাবে প্রভু গ্রিয়ভক্তের গুপ্ত গৃঢ় মহিমারাশি ব্যক্ত করতঃ সানন্দে উপরোল্লিখিত বরদ্বয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহার প্রতি প্রীতির বশবর্তী হইয়া কতিপয় দিবস অবস্থান করেন।

এই কুমারহট্টের শ্রীবাস ভবনে কলি-ব্যাস অবতার শ্রীশ্রীচৈত্যু ভাগবত গ্রন্থের লেখক শ্রীল বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়।

তথাহি গ্রীপ্রেমবিলাসে ২৩ বিলাস—

"কুমারহট্রাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস যেঁহো।
তার সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
তার গর্ভে জন্মিলা বৃন্দাবন দাস।
তিঁহো হন শ্রীল বেদব্যাসের প্রকাশ॥
বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তার পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলি গেলা স্বর্গে॥
আক্রিন্যা গর্ভবতী পতিহীনা দেখি।
আনিয়া শ্রীবাস নিজগৃহে দিল রাখি॥
পঞ্চম বংসরের শিশু বৃন্দাবন দাস।
মাতাসহ মামগাছি করিলা নিবাস॥

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন পিতা শ্রীবৈকুণ্ঠ
দাস অপ্রকট হওয়ায় শ্রীবাস নিজ ভ্রাতৃকন্যা শ্রীনারায়ণী দেবীকে আপনার
কুমারহট্ট ভবনে আনিয়। রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তথায় বৃন্দাবন দাসের জন্ম
হয় এবং পঞ্চম বংসর বয়ঃকাল পর্যান্ত এখানে অবস্থান করেন। বৃন্দাবন
দাস ঠাকুরের পিতৃভূমি সম্পর্কে শ্রীপাট পর্যাটনের বর্ণন যথা—

"হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী স্থৃত। ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন বিখ্যাত॥"

এখানে শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা স্থাপন এবং শ্রীমিবানন্দ পণ্ডিতের পাট সম্পর্কে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের বচন যথা — CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy "তাহার দক্ষিণেতে কুমারহট প্রাম। শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুর 'গৌরাস্ল রায়' নাম॥ শিবানন্দ পণ্ডিতাদি অনেকের বসতি। মহাপ্রভুর প্রিয় স্থান 'গোপাল রায়' মূর্ত্তি॥

শ্রীগোরাঙ্গদেব ও শ্রীগোপাল রায় বিগ্রহদ্বর এখন কুমারহট্ট গ্রামে নাই। এখানে শিল্পকার্য্য বিশারদ বিশ্বকর্মার অবতার শ্রীনয়ন ভাশ্বরের গ্রাপাট।

তথাহি - আপ্রেমবিলাস ১৯ বিলাস—
হালিসহর প্রামে নয়ন ভাঙ্গর আছিলা।
রঘ্নাথ আচার্গ্রসহ খেতুরী আইলা।"
তথাহি - আভিক্তি রত্বাকরে ১০ম তরঙ্গে—
নয়ন ভাঙ্গর হালিশহর প্রামে ছিলা।
পরম আনন্দে তিঁহো শীঘ্র যাত্রা কৈলা।"

নয়ন ভাস্কর ঞ্রীজাহ্নবাদেবীর সঙ্গে খেতুরী হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জাহ্নবাদেবীর আদেশে বৃন্দাবনেশ্বর ঞ্রীগোপীনাথদেবের প্রেয়সী নির্মাণ করেন। সেই বিগ্রহ বৃন্দাবন প্রেরণ করিলে জ্রীগোপীনাথ দেবের বামে প্রতিষ্টিত হন।

্রখানে শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট সম্পর্কে শ্রীপাট পর্য্যটন গ্রন্থের বর্ণন যথা "কোওরহটে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস।"

কোগ্রাম - কোগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলপথে বলগানা স্টেশন হইতে বাসে ১ মাইল বায়ুকোণে নৃতন হাট। তাহার এক মাইল পশ্চিমে কোগ্রাম। ইহার প্রাচীন নাম উজানি। মঙ্গলকোটের নিকট এখানে শ্রীচৈতক্তমঙ্গল গ্রন্থের লেখক শ্রীলোচন দাস চাকুরের শ্রীপাট।

তথাহি আতিতভাসপলে "বৈত্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস॥" জ্রীলোচন দাস ঠাকুরের পিতা জ্রীকনলাকর দাস ও মাতানহ জ্রীপুরুষোত্তম গুপু একই গ্রামে বাস করিতেন। এখানে নুরামাই পণ্ডিতের শিষ্য CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy শ্রীবৈরাগী ঠাকুরের নিবাস সম্পর্কে শ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থের বর্ণন যথা—
"বৈরাগী ঠাকুর তার নিবাস উজানি॥"

কাঁদর। —কাঁদরা বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। কেতুপ্রাম থানার অধীন। আহম্মদপুর-কাটোয়া রেলপথে 'জ্ঞানদাস' 'কাঁদরা' প্রেশনে নামিয়া যাইতে হয়। রাঢ় দেশের এই কাঁদরা প্রামে শ্রীমঙ্গল বৈষ্ণব ও পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের শ্রীপাট কাঁদরার 'জয়গোপাল' নামক এক শিশ্তকে প্রভু বীরচন্দ্র ত্যাগ করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে --"রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়। তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের ঐআলয়।

তথায় কায়স্ত জয় গোপালের দ্বিতি॥"

কাঞ্চলনগর—কাঞ্চননগর্ট্রবর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমানের তিন ক্রোশ দূরে দামোদর নদের নিকট শ্রীগোবিন্দ কর্মকারের জন্মস্থান। তিনি শ্রীগোরাঙ্গদেবের দক্ষিণ ভ্রমণলীলা কড়চা আকারে লিখেন। তাহাই "গোবিন্দ দাসের কড়চা" নামে প্রসিদ্ধ।

তথাহি - শ্রীগোবিন্দ ক চুচা "বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্রামদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম॥"

কোটরা—কোটরা হুগলী জেলার খানাকুলের নিকট অবস্থিত। এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীঅচ্যুত পণ্ডিতের শ্রীপাট।

> তথাহি – শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে— "কোটরাতে বাস অচ্যুত পশ্চিত আখ্যান।"

কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর নামিয়া ২০ বা ২০এ বাসে কৃষ্ণনগর। চুঁ চুড়া হইতে চুঁ চুড়া-আরামবাগ এক্সপ্রেস ধাসে মায়াপুরে নামিয়া বাসে কৃষ্ণনগর। বাঁকুড়া হুইতে বাসে বাসে মায়াপুর নামিয়া রাস্থিত আরামবাগ তারামবাগ

গড়েরহাট বাসে কৃষ্ণনগর নাসিয়া গ্রীপাটে যাওয়া যায়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গ্রাঅভিরাম গোপালের গ্রীপাট বিরাজিত।

তথাপি - শ্রীপাট নির্ণয়ে --

"খানাকুল কৃষ্ণনগরে ঠাকুর পভিরাম। তাহার ঘরণী মালিনী যার নাম।"

তথাহি - শ্রীপাট পর্যাটনে —

অভিরাম পূর্বের শ্রীদাম খানাকুলে স্থিতি। খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খাতি॥"

বর্ত্তমান খানাকুল ও কৃষ্ণনগরের ব্যবধান প্রায় ছুই মাইল। কৃষ্ণনগর হইতে বাসে গোপালনগর, কোটরা, বিল্লোকের মধ্য দিয়া খানাকুলে যাইতে হয়। খানাকুলে মালিনীদেবী প্রকট লীলা, বিল্লোকে যোলশাঙ্গের কার্চ্চ তলিয়া বংশীনাদ ও কুফনগরে শ্রীপাট স্থাপন করতঃ ঠাকুর অভিরাম<sup>শী</sup>বহু অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করেন। ঠাকুর অভিরাম সঙ্কীর্ত্তন লীলা করিতে করিতে বিল্লোক গ্রাম হইতে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। ইতিপূর্ব্বে বিল্লোক গ্র'মে অবস্থানকালীন ছইজন ব্রজবাসী বৈঞ্চব তথায় উপনীত হইলে ঠাকুর অভিরাম তাহাদিগকে কৃঞ্নগরে প্রেরণ করিলেন। তারপর সঙ্কীর্ত্তনানন্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা সেই বৈষ্ণবদ্ধ আসিয়া বলিলেন, পাষ্ণী গণ আপনার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে॥ তখন অভিরাম পাষ্ণীগণের উদ্ধারের জন্ম চলিলেন। পথে এক রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর মৃত পুত্রকে। বাঁচাইলেন। এক দেবী সেখানে মনুয়্য ভক্ষণ করিত। অভিরাম তাহার দম্ভ বিনাশ করিলে দেবী বলিলেন, 'তুমি আমায় তোমার সমীপে রাখিবে। অভিরাম বলিল 'আমি কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিলে সে সময় তোমায় তথায় লইয়া যাইব।' এই বলিয়া অভিরাম পুনঃ বিল্লোক হইয়া কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—
"বোলশাঙ্গে সেই কাষ্ঠ তুলিতে নারিলা।
সেই কাষ্ঠ লয়া তেঁহ মূরলী পূরিলা॥

মুরলীর কাষ্ঠ শীঘ্র রাখিল পুঁতিয়া।
কাষ্ঠকে বহুত স্তুতি করেন বসিয়া॥
বকুলের বৃক্ষ হয়। থাকহ এখন।
তোমায় করিবে লোক আসিয়া পূজন॥
বংসরে বংসরে পুষ্প হইবে তোমার।
পূষ্প বিনা ফল কভু না হইবে আর॥
বলিতে বলিতে বৃক্ষ হইল মঞ্জরী।
মদনমোহন এবে কহেন বিচারি॥



#### বকুল বৃক্ষ

শ্রীকৃষ্ণনগর হৈল গুপ্ত বৃদ্ধাবন।
বকুলের কৃক দেখি হইল স্মরণ॥
শ্রীবজবল্লভ বলেন গুনিয়া তখন।
বৃদ্ধাবন শোভা যেন কদ্ম্ব কানন ॥
CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

এইভাবে অপ্রাকৃত বকুল বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া ত হার তলায় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গ্রামধাসীগণ মিষ্টান্ন আনিলে অভিরাম ভোজন করি লেন। তারপার গোপাল দাস নামে এক সেবককে শক্তি সঞ্চার করতঃ বৃক্ষ সেবায় নিযুক্ত করিয়া চলিলেন ৷ দৈবে অমৃতানন্দ নামক ব্রহ্মচারী তথায় আগমন করতঃ যোগপভাবে সেই বক্ষকে ভত্মীভূত করিলেন। এই বার্ত্তা প্রবণ করিয়া ঠাকুর অভিরাম তথায় আগমন করতঃ যোগপ্রভাবে সেই বৃক্ষকে পুনজ্জীবিত করিলেন। শেষে সেই ব্রহ্মচারী অভিরামের শিষ্য হইলেন। ব্রহ্মচারীর দশু কমণ্ডুলু ও অভিরামের তিলকমালা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ব্রহ্মচারীর দ্রব্য ভ্রমীভূত হইল আর অভিরামের মালাতিলক উজ্জ্বতা প্রাপ্ত হইল। এইভাবে ব্রহ্মচারী অভিরামের শিষ্য হওয়ায় গ্রামবাসী ব্রন্থচাহীর শিষ্যগণ নিন্দায় প্রমত্ত হইলেন। পরাভূত হইয়া ঈর্ষান্বিত বিপ্রগণ অভিরণমকে বিতাড়িত করিবার জন্ম মালিনী দেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া নিন্দা শুরু করিলেন। তখন অভিরাম তাঁহাদের উদ্ধারের জন্ম এক মহামহোৎসবের আয়োজন করিলেন। উৎসবে সপার্যদ গৌরচন্দ্র আগমন করিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অভিরাম মালিনীর স্বরূপতা প্রকাশ করতঃ এক অপ্রাকৃত মর্জার সৃষ্টি করিয়া তাহার মাধ্যমে সকলের তুর্মাতি বিনাশ করিলেন। তদবধি কৃষ্ণনগরবাসী অভিরামের ভক্ত হইল। মহামহোৎসবকালীন এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিতেই গ্রীগোপীনাথ দেব প্রকট হইলেন।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী —
"বা দীর পূর্বেতে রামকুগু খোদাইতে।
শ্রীমূর্ত্তির ছলে কৃষ্ণ হইল সাক্ষাতে।
শ্রীগোপীনাথ নাম পরম মোহন।
অশেষ বিশেষ রূপে করেন সেবন॥"
তথাহি শ্রীভক্তি রত্বাকরে
"শ্রীবিগ্রহ সেবিতে যবে ইচ্ছা উপজিল।
স্বপ্নছলে গোপীনাথ দরশন দিল॥

### এথা মোর স্থিতি কহি স্থান দেখাইলা। অভিরাম খুদি তথা বিগ্রহ পাইলা।

এইভাবে গ্রীগোপীনাথদেব প্রকৃতি হইলে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল গ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে মালিনীদেবী রন্ধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অভিরাম স্বয়ং সকল দ্রব্য যোগান দিতে লাগিলেন। রন্ধন অন্তে গ্রীগোপীনাথদেরের ভোগ সমাপন হইলে গ্রীমন্মহাপ্রভু প্রসাদ গ্রহণের জন্ম নিত্যানন্দাদি পার্ধদগণ উপবিষ্ট আছেন। প্রভু তথায় আসিয়া বলিলে নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, "আমরা মালিনীর হস্তে কি প্রকারে ভোজন করিব।" প্রভু বলিলেন, "মালিনী সাধারণ নহেন, অভিরামের শক্তিরূপা। তাঁহাকে ক্ষুক্তজ্ঞান করিলে কাহারও ব্রজপ্রাপ্তি হইবে না।" তারপর প্রভু নিতাই



শ্রীরামকুণ্ড ও শ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দির তথাহি – শ্রীঅভিরাম লীলামূতে—

একরঙ্গ প্রকাশ করিলেন। মালিনীর গুপ্ত মহিমা প্রকাশের জন্ম প্রবনকে বলিলেন, "তুমি ভোজনকালে মালিনীর বস্ত্র উড়াইবে, তাহাতেই মালিনীর প্রকাশ ঘটিবে।" তারপর সকলে গিয়া প্রসাদ গ্রহণের জন্ম উপবিষ্ট হইলেন।

সেইকালে মালিনীদেবী প্রসাদ লইয়া আগমন করিলে পবন প্রভু নিত্যা-নদের আজ্ঞা পালন করিলেন।

"স্থবর্ণের থালে হস্ত হইল বন্ধন।
হেনকালে পবন উঠি করিলা গমন॥
আপন স্বভাব তবে পবন ধরিলা।
শীঘ্রণতি মস্তকের বস্ত্র থসাইলা॥
বস্ত্র সহিত কেশ উড়ায় তথন।
হেনকালে অভিরামে বলেন বচন॥
শুনহ গোঁসাই জীউ হইন্থ লজ্জিত।
পবন আসিয়া দেখ কৈলা বিপরীত॥
দেখি অভিরাম তবে বলেন হাসিয়া।
বস্তু সম্বরণ কর বতুর্ভূজা হইয়া॥
ঘূই হস্তে থালি ধরি আছিলা তথন।
আর ছুই হস্তে বস্ত্র কৈলা সম্বরণ॥
দেখিয়া স্বার মনে হইল বিশ্বাস।
অভিরাম শক্তি কন্যা জানিলা নির্য্যাস।

এইভাবে মালিনী দ্বীর প্রকাশ ঘটিল। সকলের সঙ্গে প্রবনের প্রসাদ গ্রহণ হইল না দেখিয়া মালিনীদেবী করুণা প্রকাশ করিলেন।

তথাহি তত্ত্বৈব —
"সক্ষেল্যর সনে প্রসাদ না পাইল প্রনা।
শেষ প্রসাদ পাইবে সে শুনহ বচন।।
বংসর বংসর প্রবন আসি এই স্থানে।
স্ফোর প্রকাশি প্রসাদ পাইবে তথনে।।
এইত অভিশাপ আমি দিলু প্রনা।
মিথ্যা না ইইবে যেন আমার বচনে।।"

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

এইভাবে মহামহোৎসব সমাপন হইল। কিন্তু যাহাদের জন্ম এই মহোৎসবের আ্যোজন তাহারা কেহই আসিল না। তাহাদের উদ্ধারের জন্ম ঠাকুর অভিরাম পুনঃ এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিলেন।



শ্রীপাট কৃষ্ণনগরে বিরাজিত শ্রীবিগ্রহগণ।

দক্ষিণে শ্রীবলরাম, বামে শ্রীঅভিরাম, মধ্যে শ্রীপোপীনাথ জিউ CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy তথাকি তত্ত্বেব —

"দলন করিব বলি আইন্তু এখানে।
প্রসাদ হেলন কৈল পাষণ্ডির গণে।।
অবিশ্বাস করি সব না কৈলা ভোজন।
মার্জ্ঞার স্বজিয়া সব করিব দলন।!
এতেক বলিয়া এক মার্জ্ঞার স্বজিলা।
রোঙ্গা বলি নাম তার গোঁসাই রাখিলা।।
সকল বৃত্তান্ত তারে কহেন বসিয়া।
ঘরে ঘরে যাহ রোঙ্গা প্রসাদ লইয়া॥"

অভিরাম রোঙ্গাকে বলিলেন, 'তুমি বৈফবগণের শেষ প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া নিশাভাগে সকলের অজ্ঞাতসারে পাষ্ডগণের রন্ধনশালে গমন করতঃ হান্তির মধ্যে উদগার করিয়া আসিবে। তাহারা সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলে বৈষ্ণব অধরামতের মহিমায় তাহাদের পাষণ্ডতা দুরীভূত হইবে। আজ্ঞানুরপ রোঙ্গা কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাহাতেই কৃঞ্চনগরবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ঠাকুর অভিরামের একান্ত অনুগত ভক্ত হইল। এইভাবে ঠাকুর অভিরাম কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে আপনার পার্ধদগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাদের কুপা সঞ্চার লীলা প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরে বহু অপ্রাকৃত লীলা করিলেন। মধ্যে মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ কুষ্ণনগরে আগমন করিতেন। দোঁহাকার লীলা ঐতিহ্য কুষ্ণনগর মহামহিম তীর্থভূমিতে পরিণত হইল। এই স্থানেই ঠাকুর অভিরাম অপ্রকট হন। অভিরাম নিজ শিষ্য বিপ্রস্থত কানুকৃষ্ণের হত্তে শ্রীপাটের সেব। অর্পণ করিয়া যান। অতাবধি কানুকুঞ্জের বংশধরগণই শ্রীপাট কৃষ্ণনগরের সেবা পরিচালনা করিতেছেন। ঠাকুর অভিরামের অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বেই মালিনীদেবী অন্তর্দ্ধান করেন। ঠাকুর অভিরামের অন্তর্দ্ধান সম্পর্কে শ্রীঅভিরাম লীলামূত গ্রন্থের বর্ণন যথা —

> "বলিতে বলিতে গোঁসাই স্বজিলা উপায়। দৈবে ভাস্কর এক আইল তথায়॥

তখন কহেন গোঁসাই ডাকিয়া ভাস্করে।
নার প্রতিমূত্ত্তি গড়ি দেহত আমারে॥
আজা মাত্র ভাস্কর সে মূর্ত্তি যে গড়িলা।
গোঁসাই লইয়া তাহা কান্তক্ষণ্ণে দিলা॥
সন্ধ্যা হইলে গোঁসাই গিয়া নিজ ঘর।
বিশ্বছিদ্রে প্রবেশয় প্রতিমা ভিতর॥
এই প্রত্যাবধি প্রতিমা ভিতরে।
কান্তক্ষণে দেখাইয়া যাতায়াত করে॥

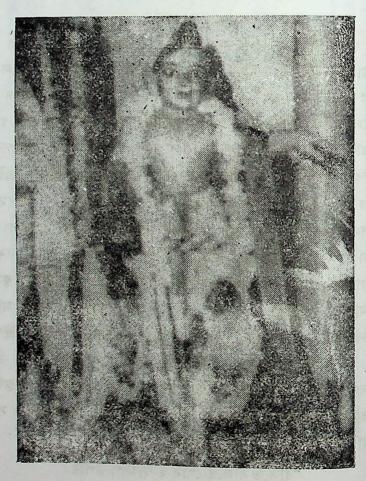

শ্রীঅভিরাম গোপালের মুর্ত্তি CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

\* \* \*

আগেতে মালিনী জীউ হৈলা সঙ্গোপণ।
আশীর্বাদ করি কানুকুফে বিলক্ষণ॥
কানুকুফে গোসাঞি শক্তি সঞ্চারিয়া।
মালিনী আছেন দেখ স্বর্ণকান্তি হয়়॥
চৈত্রমাসে মধুকুফা সপ্তমী দিবসে।
প্রতিমা ভিতরে প্রভু করিলা প্রবেশে॥
প্রতিমূর্ত্তি প্রবেশিয়া গোঁসাই রহিলা।
অন্তদিন মত আর বাহির না হৈলা॥
তহাঁর শ্রীপ্রতিমূর্ত্তি রহে কুফনগরে।
অন্তাবধি ভক্তগণ দরশন করে॥"

এইভাবে ব্রজের শ্রীদামসথা পূর্ব্বদেহ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ অভিরাম গোপাল নাম ধারণ করিয়া কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করিলেন। অভাবিধি তাঁহার অত্যুজ্জ্বল মহিমারাশির সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে। যোল-শাঙ্গের কাঠদ্বারা উদ্ভূত বকুলবৃক্ষ, শ্রীরামকুণ্ড, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীবিগ্রহ ও ঠাকুর অভিরামের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীপাট কৃষ্ণনগরে অভাপিও বিভ্যমান। প্রতিবংসর চৈত্রী কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে শ্রীপাটে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গৌড়দেশে ভ্রমণকালীন ঠাকুর অভিরামের সহিত মিলন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর ঠাকুর অভিরাম যোগ্যপাত্রে চাবুক মারিয়া প্রেমদান করিতেন।

তথাহি-অনুরাগবল্লী -

"ঘোড়ার চাবুক নাম গ্রীজয়মঙ্গল। ত হা মারি করে লোকে প্রেমায় বিহ্বল॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য আসিয়া মিলন করিলে অভিরাম তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া তিনবার জয়মঙ্গল চাবুকদ্বারা প্রহার করতঃ প্রেমশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। সেই চাবুক বর্ত্তমানে গ্রীপাটে নাই। শ্রীগোপীনাথ দেবের শ্রীমন্দিরের সমীপে শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধাবল্লভেব শ্রীমন্দির বিরাজিত। উক্ত মন্দির

শ্রীযাদবসিংহেরনির্দ্মিত। শ্রীমন্দিরের নির্দ্মাণ কার্য্য স্থাসম্পন্ন হইবার পূর্বেই যাদবসিহের মৃত্যু হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীঅভিরাম লীলামৃত প্রন্থের ৮ম পরিচ্ছদে রিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। একদা ঠাকুর অভিরাম শ্রীমলিনী দেবী সহ প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীগণ আসিয়া দর্শন করিতে লাগিলে। সেই সময় নৃত্যকালে মালিনীদেবীর কাপড়ের আঁচল এক বিপ্রের অঙ্গে লাগিলে। তুর্মতি বিপ্র কুপিত হইয়া ব্লিতে লাগিলেন, "প্রকৃতি হইয়া আমায় আঁচল মারিলে, এই অপরাধে তুমি জন্ধ হইবে।" বিপ্র এই বাক্য বলিলে মালিনীদেবী নৃত্য সম্বরণ করিয়া ঠাকুর অভিরামকে ইহার প্রতিকারের জন্ম অনুরোধ করিলেন। বিনা দোষে মালিনীদেবীকে অভিশাপ প্রবান করার ঠাকুর অভিরাম বিপ্রকে অভিশাপ প্রবান করার ঠাকুর অভিরাম বিপ্রকে অভিশাপ

#### যথা তথাহি-

"কুত্র জীব হয়ে করে মালিনী নিন্দন। গুরু শিষ্য হবে তার অপঘাত মরণ॥"

কতদিনে ঠাকুর অভিরামের প্রদত্ত অভিশাপ ফলভূত হইল। এই বিপ্র তৎদেশীশ রাজা যাদবসি হের গুরু। একদা যাদবসিংহকে ধরিয়া লইবার জন্ম উজীর পাঠাইলেন। সেইকালে যাদবসিংহ পলায়ন করিল। কিন্তু তাঁহার গুরু ধরা পড়িলে উজীর তাহাকে বন্দী করিয়া লইল। গুরুদেবের বন্ধন দশা দেখিয়া গ্রামবাসীগণ যাদবসিংহকে আসিয়া বলিল ঘে, তোমার জন্ম গুরুদেবে বন্দী হইল আর তুমি সেবক হইয়া লুকাইয়া রহিলে।" তথন যাদবসিংহ নতিস্তৃতি সহকারে উজীরের স্মরণাপন্ন হইলেন। উজীর গুরুদ শিশ্যকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিবার জন্ম দূতগণকে আজ্ঞা দিলেন। দূতগণ আজ্ঞা পালন করিলে মত্তহস্তীর পদাঘাতে গুরু-শিশ্যের মস্তক ছিন্ন হইল। যাদবসিংহের ছিন্নমুণ্ড রলিল, "আমি শ্রীরাধাকান্ত দেবের শ্রীমন্দির এর বেদী নির্দ্মাণ করিয়াছি কিন্তু অভিরামের হটে আমার মন্দির নির্দ্মাণ কার্য্যে স্থসম্পন্ন হইল না।" আর তাঁর গুরুদেবের ছিন্নমুণ্ড 'হরি' 'হরি' বলিয়া নাচিতে লাগিল। তুইজনেই সিদ্ধিশ্লীপ্রক্রিনীনি Academy কুলবগর—কুলনগর যশোহর জেলায় অবস্থিত। এখানে বংশীশিক্ষাদি প্রন্থের লেখক প্রেমদাসের গ্রীপাট। প্রেমদাস কবি কর্ণপুর কুত
গ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গান্তবাদ করেন।

তথাহি – গ্রীচৈতক্স চন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গান্তুবাদে--"প্রভূ যবে প্রকট আছিলা।

বৃদ্ধ পিতামহ, কুলনগর গ্রামে সেই, গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা॥ কাশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রাকুল অবতংস, জগরাথ মিশ্র তার নাম।"

জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ক্লচন্দ্র, তাঁর পুত্র গঙ্গাদাস। গঙ্গাদাসের পুত্র পুরুয়োত্ম সিদ্ধান্ত বাগীশের গুরুদত্ত নামই প্রেমদাস।

কানসোন। এখানে গ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য জয়রাম দাসের (চক্রবর্ত্তীর) গ্রীপাট।

তথাহি ঞ্জীঅনুরাগবল্লী—

"কানসোনার শ্রীজয়রাম দাস ঠাকুর"
জয়রাম দাস ( চক্রবর্নী ) প্রেমী জয়রাম নামে খ্যাত।

তথাহি কর্ণানন্দ

"গৌড় দেশবাসী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত।
তাহারে করিলা দয়া হৈয়া কুপাবিত॥
সেই দেশবাসী শ্রামভট্টে কুপা কৈলা।
তুই জনার শিষ্য প্রশিষ্য জগত ব্যাপিলা॥
একত্র নিবাসী শ্রীজয়রাম চক্রবর্তী।
প্রেমী জয়রাম বলি যার হৈল খ্যাতি॥"

ইহাতে বুঝা যায় কানসোনা গৌড়দেশের মধ্যবন্তী কোন এক স্থান হইতে পারে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত, গ্রামভট্ট ও জয়রাম চক্রবর্তী শ্রীপাট।

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

কৈছড়— কৈয়ড় বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। এখানে ঠাকুর অভিরাম গোপালের শিষ্য বেদগর্ভের শ্রীপাট। বাঁকুড়া-রায়না ছোট লাইনের একটি ষ্টেশন। বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে দামোদর পার হইয়া বাসে সেহারা বাজার নামিয়া ছোট ট্রেনে কৈয়ড় প্টেশন যাওয়া যায়। তথা হইতে শ্রীপাট সন্নিকটবর্ত্তা। এখানে শ্রীপাটে সেবার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

তথাহি – শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে— "কৈয় ড গ্রামেতে ধেদগর্ভ পরকাশ"

সঙ্কীর্ত্তন বিলাসে ঠাকুর অভিরাম এখানে প্রভূত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন।

> তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে — "শ্রীপাট কৈয়ড় আর শ্রীকৃঞ্চনগর। তুই স্থানেই লীলা তাঁর অতি গৃঢ়তর॥"

কাঁটাৰলি—এখানে রামাই পণ্ডিতের শিশ্য জ্রাগোকুলানন্দ ঠাকুরের জ্রীপাট

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—

"ঠাকুর গোকুলানন্দ বাস কাঁটাবনি।"
শ্রীগোকুলানন্দ বৃন্দাবন হইতে শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ আনিয়া কাঁটাবনিতে
স্থাপন করেন। এতদ্বিষয়ে মুরলী বিলাস গ্রন্থের বর্ণনা যথা—

"প্রভুর সঙ্গেতে রহি কৈল বহু সেবা।

প্রভূ আজ্ঞা কৈলা তাঁরে ব্রজেতে যাইয়া॥

একদিন পরিক্রমা করিতে আপনি। প্রত্যাদেশ কৈলা শ্রীবিনোদ বিনোদিনী॥ সে শ্রীবিগ্রহ লই আইলা প্রভু পাশ। পুন আজ্ঞা হৈল কর সেবা পরকাশ॥ শ্রমিয়া বেড়ায় তিঁহ মূর্ত্তি লয়ে সাথে।

মল্লভূমে কাঁটাবনি নিব†সে তাহাতে॥" CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy কুণ্ডলীতলা ক্রন্থলীতলা বীরভূম জেলায় অবস্থিত প্রভূ নিত্যানন্দের লীলাস্থলী। ব্যাণ্ডেল আসানসোল মেইন লাইনে ধানা জংশন। খানা-নলহাটী রেলপথে সাঁইথিয়া স্টেশনে নামিয়া তুই ক্রোশ দূর এই স্থানটি অবস্থিত। এখানে প্রভূ নিত্যানন্দ কুণ্ডলী দমন লীলা করেন

তথাহি— শ্রীভক্তি রত্মাকরে—
"মৌড়েশ্বরে কৈল গিয়া শিবের দর্শন।
বাঁরে পৃজিলেন পদ্মাবতীর নন্দন।
কুগুলী দমন যথা কৈল নিজ্যানন্দ।
দেখিয়া সে স্থান হৈল সবার আনন্দ॥"

ভথাহি – ভবৈব –
"ভথা জনগণ জীনিবাসে নিবেদিলা।
বৈছে সর্পভয় প্রভু পরিত্রাণ কৈলা।
কুণ্ডলী দমন স্থান দেখি জীনিবাস।
প্রভু নিভ্যানন্দ বলি ছাড়ে দীর্ঘধাস।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু যখন নিজ্যানন্দ প্রভুর "জন্মভূমি দর্শনে ধান সে সময় কুগুলীতলায় গমন করিয়া জনগণ মুথে 'কুগুলী' নামক সর্পের পরিজ্ঞাণ কাহিনী শ্রাবণ করেন। শ্রীজাক্তবাদেবী ও প্রভু বীরচন্দ্র কুগুলী দলন স্থান দর্শনে গিয়াছিলেন।

ভথাহি — শ্রীনিত্যানন্দ বংশ<sup>‡</sup>বিস্তার — ৫ম স্তবক—

"এই স্থানে বসিল নিত্যানন্দ অবধীত।

কোপা সর্প প্রভু করেন দৃষ্টিপাত।

এই স্থানে বিষোদগার কৈল অকমাৎ।

মহানাগ ফণা ধরি হইল সাক্ষাৎ।

প্রভু ভার ফণা ধরিলেন নিচ করে।

অস্পষ্ট করিয়া কিবা মন্ত্র দিল ভারে।

চরণে পড়িয়া সর্প গর্ত্তে প্রবেশিল। কর্ণের কুণ্ডল দিয়া দ্বার বদ্ধ কিল। সেই হৈতে কুণ্ডল বাড়িছে দিনে দিনে।

শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী যথন ব্রজ্যাত্রা করেন সে সময় একচাক্রায় আসিয়া কুণ্ডলীতলাতে বিশ্রাম করেন। সে সময় পিণ্ডিতের জ্ঞাতিপুত্র মাধব যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া এই তীর্থের মহিমা কীর্ত্তন করেন। প্রভূ নিত্যানন্দ অবধীতাশ্রমে শ্রমণ করিতে করিতে জন্মভূমি দর্শনে আসেন। সে সময় গ্রামবাসীগণ সর্পভ্রে গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতেছেন। প্রভূ সকলকে আশ্বস্ত করিয়া সর্পকে উদ্ধার করেন। তারপর গ্রামবাসীগণ গ্রামে ফিরিয়া স্থথে বসবাস করিতে থাকে। প্রভূ নিত্যানন্দ যেখানে কুণ্ডলী নামক সর্পকে দলন করেন সেই স্থানের নাম 'কুণ্ডলীতলা'। প্রভূ বীরচন্দ্র প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে মালদহ হইয়া রাচ্দেশের পথে একচাক্রোয় আসেন। তথা হইতে কুণ্ডলীতীর্থে আগমন করেন।

কেতুগ্রাম — কেতুগ্রাম বর্জমান জেলার অবস্থিত। কাটোয়া-আহম্মদ পুর রেলপথের মধ্যবর্তী জ্ঞানদাস কাঁদরা স্টেশন। তারই পাশাপাশি কেতু-গ্রাম অবস্থিত। কুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। পাঁচুন্দী প্রেশন হইতে তিন মাইল। এখানে আসিয়া শ্রীখণ্ড নিবাসী রামগোপাল দাস শ্রীরাধাক্ষ রসকল্পবল্লী নামক গ্রন্থ লেখনের পূচনা করেন। কাটোয়া কীর্ণাহার বাসে কেতুগ্রাম নামিতে হয়।

তথাহি শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী 'কেভুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈত্তখণ্ডে॥' ১৫৯৫ শকাব্দে বৈশাখ মাসে কেভুগ্রামে বসিয়া গ্রন্থ লিখন আরম্ভ করেন।

কেন্দুবারি—কেন্দুব্রি মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে জ্রীরসিকানন্দের শিষ্য শ্রীগোকুল দাসের শ্রীপাট।

> তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে — 'রসিকের বাল্যশিয়্য শ্রীগোকুল দাস।

CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshirin Research Academy

কাশ্বিয়াড়ী—কাশিয়াড়ী মেদিনীপূর জেলায় অবস্থিত। খড়গপুর স্থেশন হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে ২৬ কিলোমিটার দূরে। মোটরে যাওয়া যায়। এখানে প্রভু শ্যামানন্দ ও রসিকনন্দের লীলাভূমি এবং তাঁহাদের বহু পারিষদের প্রকটভূমি॥ প্রথমে শ্যামানন্দ রসিকনন্দকে সঙ্গে করিয়া নৈহাটী প্রাম হইতে কাশিয়াড়ীতে গ্রমন করেন। রসিকানন্দ তথায় বহু শিষ্যু করেন। ব্রজমোহন, শ্যামদাস, নারায়ণ, রাধামোহন, যাদবেন্দ্র দাস প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য। পরে প্রভু শ্যামদাস নুসিংহপুরে উদ্দণ্ড রায়কে ত্রাণ করিয়া তথা হইতে শ্রীশ্রামরায়ের বিগ্রহ সঙ্গে করতঃ এখানে আসেন এবং ঠাকুরাণী প্রকাশ করিয়া শ্যামরায়ের বিবাহ দেন। তিন দিবসব্যাপী মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। সে সময় পুরুষোত্ম, দামোদর, নথুরাদাস, হাড়ু ঘোষ, মহাপাত্র, ভিজ হরিদাস প্রমুখ তাঁহার শিষ্যন্থ গ্রহণ করেন।

শ্রীপ্রবোত্তম, শ্রীদামোদর এবং শ্রীউদ্ধবের শ্রীপাট। শ্রীকিশোরদেব গোস্বামী শ্রামানন্দ প্রভুর বড় শিষ্য এবং শিষ্যদের মধ্যে 'বড় বাবা' নামে পরিচিত। তাঁহার সমাধি কাশিয়াড়ীতে বিরাজমান। প্রতি বংসর চৈত্রী পূর্নিমাতে তাঁহার সেবিত শ্রীগোপীনাখদেব রথ আরোহণে সমাধিস্থলে শুভ বিজয় করেন। এছাড়া শ্রীউদ্ধব — দামোদর ও পুরুষোত্তমের স্থাপিত বিগ্রহও সেবিত হন। শ্রীশ্রীগোপীনাথদেব অত্র প্রপরাশ্রমের শাখা শ্রীশুদ্ধ ভক্তিনিকেতন কাশিয়াড়ীতে সেবিত হইতেছেন।

# খ

শুড়দ্হ —খড়দ্হ উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে খড়দ্হ প্রেশন। শ্যামবাজার-বারাকপুর বাসরুটের মধ্য-বর্ত্তী অবস্থিত প্রভূ নিত্যানন্দের বিহারভূমি। এখানে শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত বীরচন্দ্র প্রভূ ও গঙ্গাদেবী, প্রভূ বীরচন্দ্রের পুত্র গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy রামচন্দ্র প্রভুর প্রকটভূমি। প্রভূ রামচন্দ্রের বংশধরগণই শ্রীপাটের গোস্বামী। প্রভূ নিত্যানন্দ প্রেম প্রচারে নীলাচল হইতে যখন গৌড়দেশে আগমন করেন: সে সময় খড়দহে পুরন্দর পশুতের ভবনে পদার্পণ করেন।



শ্রীশ্রীশ্যাসস্থানর জীউ, খড়দহ
তথাহি — শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—
"তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে। পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥"

তারপর প্রভূ নিত্যানন্দ বসুধা ও জাক্তবা দেবীকে বিবাহ করিয়া খড়দহে আগমন করতঃ সম্ভবতঃ পুরন্দর পণ্ডিতের ভবনেই শ্রীপাট স্থাপন করেন। প্রভূ বীরচন্দ্র এখানে শ্যামস্থন্দরের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীশ্যামস্থন্দরের প্রকট সম্পর্কে প্রেমবিলাসের বর্ণন যথা – তথাহি

"পাংশাহ বোলে গোসাঞি ফকির প্রধান।
ইচ্ছামত ঠাকুর তুমি কিছু লহ দান॥
গোসাঞি বোলে বহু মূল্যের তেলুয়া পাথর।
তোমার রারেতে শোভে করে ঝলমল॥
গোসাঞি বোলে ইহা নিতে আমার আগ্রহ।
ইহা দিয়া গড়াইব সুন্দর বিগ্রহ॥

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

পাৎশাহ পাপর খোলি বীরচন্দ্রে দিল।
পাপর লইয়া বীর থড়দহে গেল।
সেই পাপরে গড়াইল খ্যামসূক্রর মৃত্তি।
দেখিয়া সকল লোকে গেল সব আর্তি।

বীরচন্দ্র প্রভু প্রেমপ্রচারে যথন গৌড়দেশে পদার্পন করেন ভখন গৌড়ের নবাব তাঁহার বৈভব দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইলেন এবং কিছু দান লইবার জম্ম অনুরোধ করিলেন। রাজার দ্বারদেশে শোভমান একটি তেলুয়া পাথর ছিল। প্রভু বীরচন্দ্র ভাহা চাহিয়া লইলেন। সেই পাথর খড়দহে আনয়ন করতঃ খ্রীশ্রামসুন্দর জীউর খ্রীমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া সেবা স্থাপন করেন। অবশিষ্ট পাথর খ্রীনন্দত্লাল ও খ্রীবল্লভজীউর শ্রীমূর্ত্তি নির্মিত হয়। শ্রীনন্দত্লাল সাঁইবোনায় ও শ্রীবল্লভজী বল্লভপুরে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রভাবনন্দ সর্বপ্রথম থড়দহে প্রীশ্রামস্ক্রমর শ্রীবিগ্রহে অস্তর্দ্ধান করেন। পরে পুনঃ প্রকট হইয়া একচাক্রাধামে গমন করতঃ শ্রীবন্ধিমদেব অস্তর্দ্ধান করেন।

তথাহি — গ্রীঅদৈত প্রকাশে—

"নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
গ্রামসূন্দরেও কভু দেখে 'গৌরম্র্তি'।
কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব।"

শ্রীশ্রামস্থলর শ্রীবিগ্রহে প্রভূ নিত্যানন্দের অন্তর্জান বাক্যে এক প্রশ্নের অভূগোন ঘটে। কোন সুধীব্যক্তি এই প্রশ্নের সপ্রমাণ সুষোগ্য মীমাংসা প্রদান করিলে ধন্ম হইব। প্রভূ বীরচন্দ্র শ্রীনিভ্যানন্দর অন্তর্জানের পরে মায়ের সমীপে দীক্ষা গ্রহণের কভদিন পর প্রেম প্রচারে বাহির হইয়া গৌড়ের নবাবকে উদ্ধার করেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রস্তর্থও আনিয়া ভাহাতে শ্রীশ্রামস্থলর মূর্ত্তি নির্মাণ করান। ইহাই ষদি সভ্য হয়, ভাহা CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

হইলে প্রভু নিত্যানন কোন্ শ্যামস্থলরে অন্তর্জান করেন। প্রভু নিত্যানদের সেবিত শ্রীশ্রামস্থলর নামধারী কোন শ্রীবিগ্রহ কিংবা অবধৃত বেশে গলদেশে স্থিত শ্রীগিরিধারীদেব 'শ্রামস্থলর' নামে প্রতীয়মান হইতেছেন প্রভু নিত্যানদের শ্রীশ্রীগিরীধারীদেবকে সঙ্গে লইয়া খড়দহে অবস্থান করিতেন। প্রভু নিত্যানদের অন্তর্জানের পর সেই শ্রীগিরীধারীদেবকে প্রভু বীরচন্দ্র সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন।

তথাহি শ্রীনরোত্তম বিলাসে—
প্রভূ নিত্যানন্দ দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
প্রভূ বীরচন্দ্র সেবে সঙ্গে তেঁহ ছিলা॥"

প্রভু নিত্যানন্দের উক্ত শিলাপ্রাপ্তির রহস্ত শ্রীভক্তি রত্নাকর প্রন্থে বিশেষ বর্ণন রহিয়াছে। অবধূত বেশে তীর্থ পর্যাটনকালীন প্রভু নিত্যানন্দ গিরি গোবর্দ্ধনে উপনীত হন। তথায় শ্রীবলরামদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত প্রভু বলরামের দর্শন আকাঙ্খায় কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি প্রভু নিত্যানন্দের দর্শন পাইলেন। তারপর নিশাভাগে স্বপ্নে বলরাম ও নিত্যানন্দ অভিন্ন কলেবর ইহা জ্ঞাত হইলেন। প্রাতে বিপ্র প্রভু নিত্যানন্দের সমীপে আসিলে প্রভূ তাঁহাকে বলিলেন—

তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে —
এবে এ অপূর্ব্ব গোবর্দ্ধনের শিলায়।
স্বর্ণবদ্ধ করি দেহ রাখিব গলায়॥
স্বর্ণবদ্ধ করি বিপ্র শিলা দিলা আনি।
রাখিলা গলায় অবধূত শিরোমণি॥"

শ্বরাশোল—বীরভূম জেলায় অবস্থিত। হাওড়া বা শিয়ালদহ হেশন থেকে আসানসোলগামী ট্রেনে অণ্ডাল জংশন স্টেশন। সেখান থেকে অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনে পাঁচড়া স্টেশনে নেমে বাস, ট্রেকার বা রিক্সায় খয়রাশোল আসা যায়। কলিকাতা শহিদ মিনার থেকে সি, এস, টি, সি বাস কলিকাতা-সিউড়ী বাসে সিউড়ী নেমে বাসে খ্যুবাক্ষোল যাওয়া যায়। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi স্থিভ্যারাক্ষোল যাওয়া যায়। এখানে শ্রীপান্ত্রা গোপালের শিন্ত খনন্ত ঠাকুরের শ্রীপাট। সুন্দরানন্দ গোপাল নীলাচল হইতে শ্রীবলরাম দেবের শ্রীমৃত্তি লইয়া প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রেমপ্রচারে পানিহাটি গ্রামে আদেন। প্রভু নিত্যানন্দ রাঘবভবনে অভিষিক্ত হইয়া বৈভব প্রকাশ করেন। তারপর সুন্দরানন্দ প্রিয়শিন্ত গ্রুব গোস্বামীকে শ্রীবলরাম বিগ্রহ প্রদান করেন। গ্রুবগোস্বামী শ্রীবলরাম বিগ্রহ লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে খ্যুরাশোলে এলেন। পান্তুয়া গোপালের সঙ্গে মিলন ঘটল। এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহ লইয়া ঘাইতে উত্যোগী হইলে শ্রীবিগ্রহ উত্যোলন করিতে পারিলেন না। গ্রুব-গোস্বামী চিন্তিত হইলে স্বপ্নে বলিলেন, তুমি আমাকে এখানে রেখে ঘাও। আমার সেবা পূজা সখ্যভাবে অনন্তই করবেন। প্রভুর আদেশে গ্রুব-গোস্বামী শ্রীবলরাম প্রণাম করে বিদায় নিলেন। তদবধি শ্রীবলরাম খ্যুরা-শোলে অবস্থান করে লীলা বিস্তার করিলেন। রথযান্তার সময় এখানে আজও শ্রীবলরাম রথে চড়ে গোষ্ঠডাঙ্গায় অপর প্রান্তে রথমঞ্চে গমন করেন। অনুশরণকারী অগণিত ভক্ত রথের দড়ি ধারণ করে শ্রনা নিবেদনের জন্ম জমায়েত হন।

শ্রীখণ্ড — শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল হইতে কাটোয়া জংশনে নামিয়া কাটোয়া বর্দ্ধমান রেলপথে প্রথম ষ্টেশন শ্রীপাট শ্রীখণ্ড স্থেনে নামিয়া যাইতে হয়। আর কাটোয়া ষ্টেশনে নামিয়া কাটোয়া দাইহাট বাসে শ্রীখণ্ড বাজারে নামিয়া যাওয়া যায়। শ্রীপাট শ্রীখণ্ড কবি ও সাহিত্যিকের দেশ। শ্রীগোরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার, মুকুন্দ দাস, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও স্থলোচন, গৌরাঙ্গ দাস ঘোষাল, মধুস্থদন বৈছ্য, মহানন্দ ও চক্রপাণি মজুমদার, তংবংশধর কবি রামগোপাল ও তংপুত্র পীতাম্বর, যশরাজখান, দামোদর মহাকবি, কবিরঞ্জন, রাঘব সের, আত্মারাম দাস তংপুত্র নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতির প্রকটভূমি। মুকুন্দ দাস, নরহরি ও রঘুনন্দনের ঐতিহ্যে শ্রীখণ্ড চিরগৌরবান্বিত এবং অন্যান্ত সকলে তাঁহাদের ঐতিহ্য বান হইয়া বৈষ্ণ বমণ্ডলে চিরগৌরবের আসন অধিকার করিয়াছেন। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

নরহরির শ্রীগোরাঙ্গ বিগ্রহ, মধু পুঞ্চরিণী, বড়ডাঙ্গি, বৃন্দাবনচন্দ্র ও চির্ঞ্জীব সেনের স্থান প্রভৃতি দর্শনীয়। নরহরি ঠাকুরের শ্রীগোরাঙ্গ স্থাপন রহস্ত ( कूलारे जुरेवा )।

একদা প্রভূ নিত্যানন্দ সপার্ষদ শ্রীখণ্ডে আগমন করিয়া ঠাকুর নরহরির প্রকাশ পরিফুট করিলেন।

### -তথাহি

"শুনি মধুমতী নাম আসিয়াছি তৃষিত হইয়। এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি সেই জল ভাজনে ভরিয়া। আনিয়া ধরিল আগে যতু স্লিগ্ধ মিষ্ট লাগে গণসহ খায় নিত্যানন। যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন। মধুমতী মধুদান সপ।র্ধদ করি পান উন্মত অবধূত ধায়। হাসে কান্দে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়

উদ্ধব দাস বস গায়॥



শ্রীশ্রীনরহরি ঠাকুরের গৃহ ও আসন। CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

এইভাবে প্রভু নিতা নন্দ ঠাকুর নরহরির মহিমা প্রকাশ করিলেন। যে স্থান হইতে জল আনিয়া প্রভু নিতা নন্দকে পান করাইয়াছিলেন, মন্দিরের পার্গে সেই পুকরিণী "মধু পুকরিণী" নামে অগ্রাপি বিরাজিত।



বড়ডাঙ্গির ম**ন্দি**র।

একদা শ্রীরঘুনন্দনের মহিমা প্রকাশের জন্ম শ্রীঅভিরামগোপাল শ্রীখণ্ডে অ, সিয়া রঘুনন্দনকে দর্শন করিতে চাহিলেন। পিতা মুকুন্দ দাস স্থারে কপাট দিয়া পুত্রে লুকাইয়া রাখিলেন। অভিরাম নিরাশ হইয়া কিছু দূর গমন করতঃ "বড়ডাঙ্গি" নামক স্থানে, নির্জানে বসিলেন। তথায় অলক্ষিতে শ্রীরঘুনন্দন গিয়া মিলিত হইলেন।

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

#### তথাহি পদং —

"বড়ডাঙ্গি নামে
বুঝে তার মন
দেখিয়া তাহারে
শ্রীরঘুনন্দন
এবে তুল্ত মিলি
চরণ ঝাড়িতে

স্থান নিরজনে
শ্রীরঘুনন্দন
দণ্ডবত করে
করি আলিঙ্গন
নাচে কুতুহুলি
নূপুর পড়িল

নৈরাশ হইয়া বসি। অলক্ষিতে মিলে আসি। ছই চারি পাঁচ সাতে। আনন্দ আবেশে মাতে। নিজ পহুঁ গুণ গাইয়া। আকাই হাটেতে যাঞা।

বড়ডাঙ্গি নামক স্থানে এই অপ্রাকৃত লীলায় রঘুনন্দনের মহিমা জগতে প্রকাশিত হইল। এইভাবে রঘুনন্দনের গুপু মহিমা প্রকাশিত হইল। রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ সেবা সর্বজন বিদিত।

তথাহি - শ্রাচৈতন্ম চরিতামূতে —
"রঘুনন্দন সেবা করে কুফের মন্দিরে।
দারে পুষ্করিণী তার ঘাটের উপরে॥
কদম্বের এক বৃক্ষ ফুটে বার মাসে।
নিত্য তুই ফুল হয় কুফে অবতংশে॥

একদা মুকুন্দ দাস স্বীয় গোপীনাথ সেবার ভার শিশুপুত্র রঘুনন্দনের উপর দিয়া বিশেষ কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিলেন এবং বলিলেন, তুমি ঠাকুরকে ভালভাবে খাওয়াইবে।" আজ্ঞামত রঘুনন্দন সেবাদ্র্যা লইয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন। 'খাও' 'খাও' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন। প্রভু তার প্রেমের বশে সকলি ভক্ষণ করিলেন। গৃয়ে ফিরিয়া মুকুন্দ দাস প্রসাদ চাহিলে রঘুনন্দন বলিলেন, ঠাকুর সকলই ভক্ষণ করিয়াছেন। শুনিয়া মুকুন্দ দাস বিস্মিত হইলেন। একদিন পূর্ব্বমত আজ্ঞা দিয়া ঘরের বাহিরে লুকাইয়া রহিলেন। তখন এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ ঘটিল।

"শ্রীরঘুনন্দন অতি, হই হরষিত মতি, গোপীনাথে নাড়ু দিয়া করে। 'খাও' 'খাও' বলে ঘন, অর্দ্ধেক খাইতে হেন, সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে॥ যে খাইল রহে হেন, আর না খাইল পুনঃ, দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর। নন্দন লইয়া কোলো, গ্রাদ্ধান স্ক্রিন্দ্রে স্ক্রিন্দ্রের স্ক্রিন্দ্রের বিশ্বের।

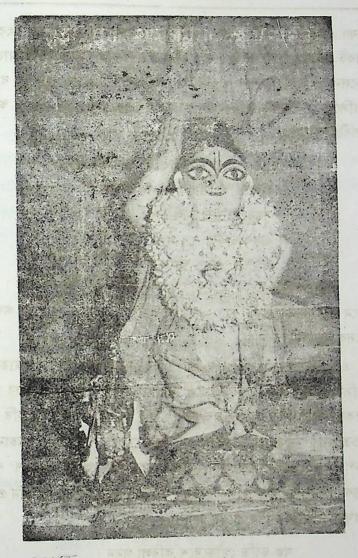

॥ জ্রীগোপীনাথ ও জ্রীগোরাঙ্গদেব ॥

অত্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে, অর্দ্ধ নাড়ু আছে করে, দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই, এ উদ্ধব দাস রস ভনে॥
এইভাবে রঘুনন্দনের অত্যুজ্জ্বল মহিমার প্রকাশ লীলা ঘটিল।
শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে ঠাকুর নরহরির সমাধি বিরাজমান। অগ্রহায়ণ মাসের
CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ঠাকুর নরহরির অন্তর্দ্ধান উৎসব অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রকট গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ উপস্থিত হইয়া সৃদ্ধীর্ত্তন তরঙ্গে শ্রীখণ্ডকে মাতাইয়া ছিলেন। শ্রীরঘুনন্দন ভোগান্তে প্রসাদাদি অর্পণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। পুনঃ দ্বার উদ্যাটন করিতেই দেখিলেন ঠাকুর নরহরি আসনে উপবীষ্ট আছেন।

তথাহি - শ্রীভক্তি রত্নাকয়ে — ৯ম তরঙ্গে —
বাহিরে আসিয়া রহিলেন কতক্ষণ।
সময় জানিয়া চলে দিতে আচমন॥
দ্বার ঘুচাইয়া দেখে প্রভু নরহরি।
আসনে বসিয়া আছে দিব্য রূপ ধরি॥

অন্তাপি উক্ত তিথিতে বিরাট উৎসব সংঘটিত হইয়া থাকে। এই স্থানে শ্রীরঘুনন্দন প্রকট হন। তৎপর ঠাকুর কানাই তাঁহার অন্তর্জান উৎসব অনুষ্ঠান করেন।

এই শ্রীথণ্ডে গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেন বিবাহ করিয়া কুমারনগরে আসিয়া বাস করেন। এই শ্রীথণ্ডে মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের ভবনে পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দাসের জন্ম হয়। এই শ্রীথণ্ডে ঠাকুর নরহরি শিষ্য শ্রীচক্রপাণি মজুমদারের শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র সেবা অবস্থিত। মহানন্দ ও চক্রপাণি ছই ভাই ক্ষেত্রে গমন করিয়া মহাপ্রভুর আদেশ গ্রহণ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা স্থাপন করেন। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন যথা —

খঞ্জ ছাড়ি গৌড়দেশে করিলা গমন।
পদ্মায় ডুবিয়া নৌকা সবে গেলা ভাসি।
বক্ষে বৃন্দাবনচন্দ্র তিন দিন উপবাসী॥
ভাসিতে ভাসিতে গেলা পোখরিয়া গ্রাম।
প্রাচীন লোক কহে তথা করিল। বিপ্রাম॥
বৃন্দাবন চন্দ্রের ঘাট সেই স্থানে হয়।
নবীন বৃন্দাবনচন্দ্র এখন তথাই আঞ্জায়না Academy

ঠাকুর লঞা খণ্ডে আসি সেবা আরম্ভিলা। তার ঘরণী মালিনী সেবা অনেক করিলা॥ তুগ্ধ সরভাজা আর ব্যঞ্জন পহিপাটি। অজাবধি আছে মন্দিরের ইট মাটি॥

অত্যাপি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীখণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীচক্রপাণি মজুমদারের বংশধরগণ পালান্তক্রমে ঘরে ঘরে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেছেন। শ্রীনরহরির শাখা নির্ণয়ে শ্রীখণ্ডে চন্দ্রশেখর বৈত্যের শ্রীরসিক রায় বিগ্রহ সেবার কাহিনী উল্লেখ রহিয়াছে।

#### তথাহি-

"চন্দ্রশেশর নামে বৈচ্চ আছিল। খণ্ডেতে।

যার বসত বাটি খণ্ডক্ষেত্রের তলাতে ॥
'রসিক রায়' বিগ্রহ তাঁর সেবা অতিশয়।
অর্ণ ঠাকুর বলি মোগল বেড়িল আলয়॥
বক্ষে রাখিলা ঠাকুর তবু না ছাড়িলা।
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোঘলে কাটিলা॥
কাটামুণ্ড পুনঃ পুনঃ বোলে নরহরি।
সে সেবাতে গোপাল দাস ঠাকুর অধিকারী॥"

শ্রীগোরাঙ্গ দাস ঘোষালের ভবন সম্পর্কে বর্ণন যথা: তথাহি—তত্ত্বৈব

"গৌরাঙ্গ দাস ঘোদাল আছিলা একজনে। তার বাটী মধুপুষ্করিণীর অগ্নিকোণে॥"

শ্রীরামগোপাল দাসেব লিখিত রসকল্পবল্লী গ্রন্থে শ্রীখণ্ডের পাশাপাশি কিছু স্থানের নাম পাওয়া যায়। যথা—

> তথাহি—৭ম কোরকে— "খণ্ড স্থদপুর আর যাজিগ্রাম।

বৈষ্ণবৃত্তলা মেলা বৈষ্ণবের ধাম ॥"
CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

তংকালীন সেই সকল স্থানে রূপঘটক, রাধাকৃষ্ণ দাস (রামগোপালের পিতৃব্য ), গৌরগতি দাস, গোপাল মোহান্ত, জয়রাম দাস, রামেশ্র ভট্টাচার্য্য, গিরিধর চক্রবন্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবর্গণ বিরাজ করিতেন। আর রসকল্পবল্লী গ্রন্থ লিখিবার জন্ম যে সকল স্থানের বৈষ্ণবর্গণ অনুরোধ করিয়। ভিলেন সেই সকল স্থানের নাম। যথা—

তথাহি ১ম কোরকে— "কেতুগ্রামে ভান্তগ্রামে বৈষ্ণব হুই চারি। সভাকার উপরোধ এড়াইতে নারি॥"

এইভাবে অগণিত বৈষ্ণবের মহিমায় মহিমান্বিত মহাপাট শ্রীখণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহামহিম তীর্থ।

খানাকুল খানাকুল কৃষ্ণনগর হুগলী জেলার অবন্ধিত। হাওড়া তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর স্টেশনে নামিয়া ২০এ বাস্বোগে খানাকুল বাওয়া যায়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অভিরাম ঠাকুরের লীলাভূমি। এই খানাকুলের নাম কাজীপুর ছিল। অভিরামের পত্নী মালিনী দেবী 'খানাকুল' নাম প্রদান করেন। শ্রীগোরাঙ্গদেবের আদেশে লীলার কারণে বৃন্দাবন হইতে অভিরাম গোপাল নিজ শক্তিরাপা এক কন্যা স্থি করিয়া সিন্ধুকে আবদ্ধ করতঃ নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। সেই সিন্ধুক ভাসিতে ভাসিতে কাজীপুরের নদীতটে আসিলে এক অপ্রাকৃত লীলা ঘটিল। তথাহি—শ্রাঅভিরাম লীলামৃত—

"সিন্ধ্ক সহিত কল্যা কাজীপুর আইলা। তটেতে লাগিয়া সিন্ধ্ক তথায় রহিলা। প্রবেশ হইবা মাত্র দেখে তাঁর শক্তি। ভূবনে ঘোষয়ে সব যাঁহার খিয়াতি॥ মালীর মালঞ্চ সেই তটেতে আছিলা।

প্রশ করিবা মাত্র চমৎকার হৈলা ৷৷ CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy পূষ্প বৃক্ষ বলে সব আনন্দিত হইয়া।
দ্বাদশ বংসর মোরা ছিলার শুকাইয়া॥
সিন্ধুক পরশে মোরা পাইনু জীবন।
সিন্ধুক ভিতরে বুঝি আছে সাধুজন॥

তথায় এক মালী আসিয়া সিন্ধুক দর্শন করতঃ মূর্চ্ছিত হাইলন।
মালীর বিলম্ব দেখিয়া অক্যান্ত মালীগণ আসিয়া তাহাকে চেতন করতঃ
সিন্ধুক উত্তোলন করিলে এক দিব্য কন্তারত্ম পাইলেন। মালীগণ কন্তারত্মে
পাইয়া স্যতনে গৃহে রাখিলেন। এদিকে সংবাদ শুনিয়া কাজী সেই কন্তা-রত্মে লইয়া যাইবার জন্ত মালীগণকে বাঁধিয়া লইলেন। শেষে মালীগণ কাজীর হস্তে কন্তাকে অর্পণ করিবে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে ছাড়া পাইলেন। তারপর মালীগন কন্যার আদেশ লইয়া পুষ্পর্থারোহণে কন্যাকে কাজীর গৃহে আনিলেন। কাজী কন্যার আদেশমত স্বহস্তে গোগৃহ মার্জন করতঃ কন্যাকে অধিষ্ঠান করাইলেন এবং মিষ্টান্ন ভোজনের ব্যবস্থা ক্রিলেন। মালীগণ তথায় সেবক হইয়া সেবা করিতে লাগিলেন। কন্যা-শ্রীমালিনী দেবী কাজীর ভবনে রহিলেন। কতদিন পরে ঠাকুর অভিরাম ভ্রমণ করিতে করিতে করিতে কাজীপুরের অপর পারে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে শ্রীমালিনীদেবী আপনার দাসীগণকে সঙ্গে লইয়া নদীতে সানের জন্য গমন করিলেন। সে সময় ঠাকুর অভিরাম অপর পারে রহিয়। ইঙ্গিতে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তখন মালিনীদেবী সাঁতার দিয়া পর পারে একাকী গমন করতঃ নিজ প্রাণনাথের সহিত মিলিত হইলেন। তার পর ঠাকুর অভিরাম তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। এইভাবে মালিনীদেবী অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করিয়া খানাকুলকে মহাতীর্থে পরিণত করিলেন।

শেতুরী — খেতুরী রাজশাহী জেলায় রামপুর বোয়লিয়ার ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শিয়ালদহ েশন হইতে লা লগোলা লইনে লালগোলাঘাট CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy নামিয়া দ্বীমারে পার হইলেই প্রেমতলী। তথা হইতে তুই দূরে খেতুরী অবস্থিত।

তথাহি — শ্রীভক্তি রত্মাকরে — ৮ম ভরক্তে —
"অতি বৃহৎ গ্রাম শ্রীখেতুরী পুণ্য ক্ষিতি।
মধ্যে মধ্যে নামান্তর অপূর্ব্ব বঙ্গতি।
রাজধানী স্থানে সে গোপালপুর হয়।
ঐছে গ্রাম নাম বহু ধনাচ্য বৈসয়।

এই স্থানে প্রভূ নিত্যানন্দের প্রকাশ মৃত্তি ঠাকুর নরোজ্বমের প্রকট্ ভূমি। এই স্থানে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পূজ্জরপে ঠাকুর নরোজম জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুর নরোজ্বমের আবির্ভাবের পূর্বেব প্রভূ নিত্যানন্দ কর্তৃক পদা গর্ভে প্রেমসম্পদ রক্ষিত্ত হয়। ঠাকুর নরোজম প্রকট হইয়া নদীতে অবগাহনকালে সেই প্রেম প্রাপ্ত হন। ১৪৩৬ শকান্দে প্রভূ বৃন্দাবন ধাত্রার উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আসেন। সে সময় কানাইর নাট্যশালা হইতে প্রভ্যাবর্ত্তন করিয়া ফিরিবার পথে পদাগর্ভে প্রেমসম্পদ রক্ষা করেন। নাট শালায় সন্ধীর্ত্তন ধ্বিলাসকালে নরোজম শ্বরণ হওয়ায় প্রভূ নিত্যানন্দ বলিলেন—"আমি ভাহাকে লইয়া ঘাইব।" তথন প্রভূ বলিলেন—

তথাহি— ঐতিপ্রমবিলাসে ৮ম বিলাস

"প্রভু কহে, গড়ের হাট বড় স্থথের স্থান।
দেখিলেই তোমার থাকিতে হবে মন।
শুন শুন শ্রীপাদ কহি বিবরিয়া।
প্রাণধন সঙ্কীর্ত্তন রাখিতে চাহি ইহা।
নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন হইল প্রকাশ।
গোড়দেশ ছাড়ি আমার নীলাচলে বাস।
অভঃপর সঙ্কীর্ত্তন চাহি রাখিবারে।
গড়ের হাটে থুইব প্রেম কহিল ভোমারে।
গড়ের হাটে প্রেইব প্রেম কহিল ভোমারে।
গড়ের হাটে প্রেম প্রভু কেমনে রাখিবা।

CC-0. In Public Domain. Digitized by Milhala Samures a Tor Actidemy

প্রভু কহে যাবং তৃমি আছ বিরাজমান।
তাবং আমার প্রেম নহে অন্তর্দ্ধান॥
পাত্র স্থানে এই প্রেম রাখিলে সে হয়।
অপাত্রে পড়িলে প্রেম হয় অপচয়॥
প্রেমে মত্ত পৃথিবী না জানে স্থানাস্থান।
হেনজনে দেহ প্রেম সবে করে পান॥
অতএব চল ভাই যাই গড়ের হাট।
এমন জনে প্রেম দিয়ে কান্দায় ঘাট বাট॥"

এইমত তুই প্রভূ পরামর্শ করিয়া কুড়োদারপুরে এলেন। তথায় প্রাতে পদাবতীতে স্নান কবিলেন। গণসহ সঙ্কীর্ত্তন করতঃ 'নরোত্তম! নরোত্তম!' বলিয়া ফুৎকার করিতে লাগিলেন। তারপর পদাগর্ভে প্রেম রাখিলে পদাবতী উত্থলিত হইল। জলে জনপদ প্লাবিত হইলে গ্রামবাসী-গণ ভীত হইলেন। সে সময় নিত্যানন্দ বলিলেন—

তথাহি—তত্রৈব—
শ্রীপাদ বলেন প্রেম ভাল রাথ প্রভু।
প্রাম উজাড় হয় ইহা নাহি দেখি কভু॥
প্রভু কহে, পদ্মাবতী ধর প্রেম লহ।
নরোত্তম নামে প্রেম তাঁরে তুমি দিহ॥
নিত্যানন্দ সহ প্রেম রাখিল তোমা স্থানে।
যত্ন করি ইহা তুমি রাখিবা গোপনে॥
পদ্মাবতী বলে প্রভু করো নিবেদন।
কেমনে জানিব কার নাম নরোত্তম।
যাঁহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা।
সেই নরোত্তম, প্রেম তাঁরে তুমি দিবা॥
প্রভু কহে, এইসব যে কহিলা তুমি।
এই ঘাটে রাখ প্রেম আজ্ঞা দিল আমি॥

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

## আনন্দিত পদ্মাবতী রাখিলেন তটে। বিরলে রাখিল প্রেম বিরল যে ঘাটে॥"

এইরপে প্রভু প্রেমসম্পদ রাখিয়া পদ্মা পার হইয়া নীলাচলে গমন এদিকে কতদিনে ঠাকুর নরোত্তম জন্মগ্রহণ করিলেন। সহসা একদিন একাকী পদ্মা স্নানে আগমন করিলে পদ্মা নরোত্তমকে প্রভুর গচ্ছিত প্রেমসম্পদ প্রদান করিলেন। প্রেম প্রভাবে নরোত্তমের কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ হইল এবং বাছজ্ঞানহীন অবস্থায় নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন। পুত্রের বিলম্ব কারণে পিতামাতা অন্বেবণে আসিয়া সহসা তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। বাহুস্মৃতি পাইয়া নরোত্তম পিতামাতাকে প্রণাম করিলে তথন সকলে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু নরোত্তমকে গৃহে রাখিতে পারিলেন না। তিনি ব্রজে যাত্রা করিলেন। তারপর কতদিনে ভক্তিগ্রন্থ লইয়া গৌড দেশে আগমন করতঃ খেতুরী ধামে আগমন করেন, তদবধি এই স্থানে অব-স্থান করিয়। অত্যন্তুত লীলার প্রকাশ কবেন। খেতুরী ধামে যে অপ্রাকুত লীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। বিপ্রদাসের ধংন্যগোলা হইতে শ্রীগোরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া এবং স্বপ্নক্রমে পাঁচ মূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন ৷ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উৎসবে শ্রীজাক্তবাদেবী সহ তৎকালীন প্রকট সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্কের এত বড় বৈষ্ণব সম্মেলন আর কোথাও সংঘটিত হয় নাই। উক্ত উৎসবে সপার্মদ শ্রীগৌরাঙ্গ দেব প্রকট হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সে সময় প্রকটাপ্রকটের অভিন্নতা প্রকাশ ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে ঠাকুর নরোত্তম যে নবতালের স্জন করেন তাহাই "গয়নাহাটি স্থর" নামে প্রসিদ্ধ। নরোত্তমের নবতাল ও গোবিন্দ কবিরাজের পদ রচনা বৈষ্ণব সমাজে নবভাবের উদ্দীপন করিয়াছিল। শ্রীপাট খেতুরীতে ঠাকুর নরোভ্যাপর শিষ্যগণ মধ্যে ভ্রাতা সন্তোষ রায়, ভ্রাতুষ্পুত্র রমাকান্ত, বলরাম ও রূপনারায়ণ পূজারী, তুর্গাদাস প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

## 51

গোপীবল্লভপুর—গোপীবল্লভপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত গৌড়ীয় মহাতীর্থ। শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচার্য্যের প্রকাশ মূর্ত্তি শ্যামানন ও তৎশিয়া শ্রীরসিকানন্দের লীলাভূমি। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া ষ্টেশন হইতে খড়গপুর ষ্টেশনে নামিয়া বাসে কুটিঘাট নামিতে হয়। তথা হইতে নদীর পার (স্থবর্ণরেখা) শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির। আর হাওড়া ষ্টেশন হইতে ঝাড়গ্রাম ষ্টেশনে নামিয়া বাসে কুটিঘাট যাওয়া যায়।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর "গুপ্ত-বৃন্দাবন" নামে খ্যাত। শ্রীল গোবিন্দ দেব স্বয়ং তথায় প্রকট বিহার করিতেছেন। প্রভু শ্রামানন্দ ও রসিকানন্দের প্রেমলীলা ঐতিহ্যের পূর্ণ নিদর্শন। প্রাচীন মল্লভূমি পরগণায় চোর চিতাত্বপা, তার মধ্যে নুয়াবসানের সমীপে এক গ্রাম। তথায় রসিকানন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাশীনাথ 'কাশীপুর' নামে রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা অচ্যুতের অন্তর্জানে রসিকানন্দের ভ্রাতাগণ গৃহবিবাদে প্রমন্ত হন। রসিকানন্দের বৈষ্ণবদেব ভ্রাতাগণের চরম বিষক্রিয়া হইল। ভ্রাতাগণের বৈষ্ণব নিন্দায় রসিকানন্দ গৃহসম্পদ সমস্ত বর্জন করিয়া সন্ত্রীক কাশীপুরে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহাদের বুলদেবতাকে ভঞ্জরাজা বলপূর্বক লইয়া গিয়াছিলেন।

রসিকানন্দ ভঞ্জরাজার সমীপে গিয়া সেই বিগ্রহ আনয়ন করেন এবং তথায় সেই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবানন্দে বিভোর রহিলেন। পূর্ববিৎ রসিকানন্দ বৈষ্ণব সেবায় প্রমন্ত হইলেন। সহসা প্রভু শ্যামানন্দ তথায় উপনীত হইলে রসিকানন্দ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

তথাহি — শ্রীরসিক মঙ্গলে—
"শ্রীমূর্ত্তি আছেন গৃহে চিরকাল হৈতে।
তার নাম আজ্ঞা কর সেই লয় চিতে॥
শুনি শ্রামানন্দ কহে মধুর বচনে।
'গোপীবল্লভ রায়' বলিবে সর্বজনে॥

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

এ গ্রামের নাম শ্রী<mark>গো</mark>পীবল্লভপুর। ইথে সাধু কৃষ্ণ সেবা হবে পরচুর॥ অনেক আনন্দ হবে এ গ্রাম ভিতরে। বন্দাবন সম এই হবে প্রচারে॥ এ গ্রাম মহিমা কিছু কহিতে না জানি। প্রকাশ হবেন এথা গোবিন্দ আপনি॥ যেইরূপ ধানেতে করিয়ে নিরীক্ষণ। বিগ্রমান সেইরূপ দেখিবে সর্বজন॥ কতদিনে কৃষ্ণ হেনরূপে আচ্মিতে। পরকাশ হবেন গোবিন্দ এ গ্রামেতে। এ গ্রামের অধিকারী শ্রামদাসী মাতা। সেই হতে সেবায় করিল নিয়োজিতা॥ উদাসীন রসিক সে আমার সঙ্গতে। নিরবধি ভ্রমিবেন জীব উদ্ধারিতে॥ শ্রীগোপীবল্লভপুর শ্রামদাসী স্থানে। সাধু সেবা কৃষ্ণ সেবা কৈল সমর্পণে॥"

এইরপে প্রভূ শ্রামানন্দ কাশীপুর গ্রামের গোপীবল্লভপুর নামকরণ করিয়া রসিকানন্দের পত্নী শ্রামাদাসীকে শ্রীগোপীবল্লভপুরে সাধু-কৃষ্ণ সেবা-কার্য্য সমর্পণ করিলেন।

শ্যামাদাসীর সেবা নিষ্ঠায় গোপীবল্লভপুরে যে অপ্রাকৃত লীলা ঘটিয়াছে সহস্র বদনে স্বয়ং অনন্তদেবও বর্ণিতে সক্ষম নহেন।

কিছুদিন পরে রসিকানন্দ ক্ষেত্রে গমন করিলে ঐজগন্ধাথদেব তাঁহাকে স্বপ্নে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

যথা—তথাহি— তত্ত্রব —
"আমার প্রকাশ তুমি করহ তথায়। ত্রিভঙ্গ ললিতরূপ শ্রীগোবিন্দ রায়। CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy তার <mark>হুদে আমি বিহরিব অনুক্ষণ।</mark>
ত্রিভূবন পূজিবেন আমার চরণ॥
যেন নীলাচলে সেবা করে সর্বজনে।
তেমনই বিশ্বাস হবে তোমার সে স্থানে॥"



শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব

শ্রীজগনাথদেবের আজ্ঞা পাইয়া রসিকানন্দ সেই বাক্য সকলকে বলিলেন। সহসা বঘু ও আনন্দ নামক তুইজন তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন। এই তুই ভাই নীলাচলবাসী ও বিশ্বকর্মা সদৃশ শিল্পকার্য্যে অভিজ্ঞ। রসিকানন্দ সেই তুইজনকে সঙ্গে লইয়া থুরিয়া নগরে প্রভু শ্যামানন্দ সমীপে আসিলে তিনি তুইজনকে শ্রীবিগ্রহ নির্মাণের জন্ম আজ্ঞা

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

আগমন করিলেন এবং তথায় রহিয়া আজ্ঞান্তরূপে শ্রীবিগ্রহ নির্দ্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থানারুররূপে শ্রীবিগ্রহ নির্দ্মিত হইল। তারপর প্রভু শ্রামানন্দ তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীগোবিন্দ দেবের অভিষেকাদি করতঃ মহামহোংসব করিলেন। এইরূপে শ্রীগোবিন্দদেব গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রকট হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। রসিকানন্দের তিন পুত্র রাধানন্দ, কৃষ্ণণতি ও রাধাক্ষণ্ণ; এক কন্যা বৃন্দাবতী। রসিকানন্দ অন্তর্দ্ধানকালে স্বীয় পুত্র-কন্যা ও পার্রদমগুলীর সর্ব্বসন্মতিক্রমে পুত্র রাধানন্দের হস্তে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের প্রেমসেবা সমর্পণ করেন।

বর্ত্তমানে প্রভু শ্রামানন্দের সেবিত শ্রীশ্রামরায় শ্রীগোপীবল্লভপুর শ্রীপাটে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরে শ্রামানন্দ প্রভুর পঠিত শ্রীমন্তাগবত, শ্রামানন্দ প্রভুর প্রাচীন চিত্রপট এবং শ্রামানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত কন্থা ও আসন পুজিত হইতেছেন।

পাস্কীলা নাজীলা মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। সম্ভবতঃ গান্তীলার বর্ত্তমান নাম জিয়াগঞ্জ। শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে জিয়াগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত শ্রীনিত্যানন্দের প্রকাশমূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তমের লীলাভূমি। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিশ্ব শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পাট।

তথাহি-শ্রীপ্রেমবিলাসে -

"আর শাখা গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী। গঙ্গাতীরে গান্তীলা গ্রামেতে যার স্থিতি॥"

এই গান্তীলা গ্রামে ঠাকুর নরোত্তম প্রভূত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। ঠাকুর নরোত্তম প্রেম প্রভাবে বিপ্রাদি সর্ববর্ণের লোক তাঁর চরণাশ্রয় করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বিপ্রসমাজ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। পরম করুণ ঠাকুর মহাশয় সেই সকল নিন্দুকগণের উদ্ধারার্থে এক লীলার প্রকাশ করিলেন।

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাসে—
"প্রভূর সেবাতে সভে সাবধান করি।
কথোজন সঙ্গে পীঘ্র আইলা বুধরি॥
তথা হৈতে আইলা গাস্তীলা গঙ্গাতীরে।
অকস্মাৎ জ্বর আসি ব্যাপিল শরীরে॥
চিতাশযা কর শীঘ্র এই আজ্ঞা দিয়া।
রহিলেন মহাশয় নীরব হইয়া॥

ঐছে মহাশয় তিন দিন গোঙাইলা।
লোকদৃদ্ধে দেহ হৈতে পৃথক হইলা॥
মহাশয়ে স্নান করাইয়া সেইক্ষণে।
চিতার উপরে রাখিলেন দিবাসনে॥
পরস্পর কহে সুখে ব্রাহ্মণ সকল।
বিপ্র শিষ্য কৈল যৈছে হৈল তার ফল॥
গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম কিছু না কহিল।
বাক্য রোধ হৈয়া নরোত্তম দাস মৈল॥
গঙ্গানারায়ণ ঐছে পণ্ডিত হইয়া।
হইলেন শিষ্য নিজ ধর্ম্ম তেয়াগিয়া॥
দেখিল গুরু দশা হইল যেমন।
না জানি ইহার দশা হইবে কেমন॥

प्राविद्यार ।

FEBRUARY HOPE

COTONE SIPIS

ব্রাহ্মণগণ গঙ্গানারায়ণকে শুনাইয়া শুনাইয়া এইভাবে বলিতে লাগি-লেন। পাষণ্ডী বিপ্রগণের তুর্মতি বিনাশ করিয়া উদ্ধার করিবার জন্ত গঙ্গানারায়ণের চিত্তে দ্য়ার উদয় হইল। তিনি চিতা সমীপে গমন করতঃ করজোড়ে স্তব সহকারে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু সদয় হইয়া পাষণ্ডীদিগকে ত্রাণ করুন। ইহারা আপনার অলোকিক মহিমা জ্ঞাত হইতে না পারিয়া CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy অজ্ঞোচিত কর্ম করিতেছে। আপনি ইহাদের প্রতি সদয় হইয়া আমাদের মনত্বংখ দূর করুন। তখন গঙ্গানারায়ণের বাক্যে ঠাকুরের কুপার প্রকাশ ঘটিল।

তথাহি — তত্রৈব—
গঙ্গানারায়ণের এ ব্যাকুল বচনে।
নিজ দেহে মহাশয় আইলা সেইক্ষণে॥
'রাধাকুষ্ণ চৈতন্ত' বলিয়া নরোত্তম।
উঠিলেন চিতা হৈতে যেন সূর্য্যসম॥
চতুর্দিকে হরিধ্বনি করে সর্বজনে।
অকস্মাৎ পুষ্প বরিষয়ে দেবগণে॥
দূরে থাকি দেখি সব নিন্দুক্ ব্রাক্ষণ।
মহাভয় হইল স্থির নহে কোনজন॥"

এইভাবে নিন্দুক ব্রাহ্মণগণের মতিচ্ছন্নতা দূর হইল। সকলে সবিনয়ে মহাশয় অভয় পদারবিন্দে আশ্রয় লাভে শ্রীগোরপ্রেম রসার্ণবে ভাসিছে লাগিলেন। এইভাবে গাস্তীলা গ্রামে বহু অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ ঘটিয়াছে। মহাশয় মধ্যে মধ্যে খেতুরী হইতে বুধবির মধ্য দিয়া গাস্তীলাগ গঙ্গাস্মানে আসিতেন। বৈষ্ণবগণের খেতুরী গমনাগমনের এই পথ। খেতুরী উৎসবে বৈষ্ণবগণ এইস্থান দিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পরে ঠাকুর নরোজন এই গাস্তীলার গঙ্গাঘাটে সানে আসিয়া অন্তর্জান হন। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য গঙ্গান্ধাটে মহাশয়কে বসাইয়া শ্রীঅঙ্গ মার্জন করিতেছেন, হঠাৎ নদীর তরঙ্গে হুগাকারে মহাশয় অন্তর্জান করেন।

তথাহি – তত্ত্বেব —
"বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গান্তীলে। গঙ্গাস্কান করিয়া বসিলা গঙ্গাকুলে॥ আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে। মোর অঙ্গ মার্জন করহ তুইজনে॥

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

দোঁহা কিবা মার্জন করিব পরশিতে। তৃগ্ধপ্রায় মিশাইল গঙ্গার জলেতে॥ দেখিতে দেখিতে শীঘ্ৰ হইল অন্তৰ্দ্ধান। অত্যন্ত হুৰ্জেয় বুঝিব কি আন। অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উথলিল। দেখিয়া লোকের মহাবিস্ময় হইল। শ্রীমহাশয়ের ঐছে দেখি সঙ্গোপন। বরিষে কুমুম স্বর্গে রহি দেবগণ॥

CASTIFE.

এইভাবে ঠাকুর নরোত্তম গ্রীপাট গান্তীলা গ্রামে অলৌকিক লীলা করিয়া মহামহিম তীর্থে পরিণত করেন। এই দ্রাপাট গান্তীলায় শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্তী শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ সেবা স্থাপন করেন।

> তথাহি - শ্রীগঙ্গণনারায়ণ চক্রবর্তীর সূচকে— শ্রীগোবিন্দ, মনোহর বিগ্রহ, যজ্জীবনধন প্রাণ **আধার**।

গোয়াস - গোয়াস মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মা ও গঙ্গার সঙ্গম স্থানে শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে লালগোলা ঘাট ষ্টেশনে নামিতে হয়। তথা হইতে ষ্ট্রীমার্যোগে পাতিবানা ঘাটে নামিয়া পশ্চিম পাৰ্শ্বে যাইতে হয়।

> তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে — 'আর শাখা রামকৃষ্ণাচার্য্য মহাশয়। গঙ্গা পদ্মার সঙ্গমন্থল গোয়াসে আলয়।।'

তথায় শ্রীশিবাই আচার্য্যের পুত্র হরিরাম আচার্য্য ও রামকৃষ্ণ আচার্য্যের পাট। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ তুই ভাই। হরিরাম শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিখ্য ও রামকৃষ্ণ ঠাকুর নরোত্তমের শিখ্য। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ পিতার আদেশে ছাগ মহিয়াদি আনিতে পদ্মাপারে যান। তথায় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও ঠাকুর নরোত্তমের দর্শন প্রাপ্ত হন! তাহাদের প্রসাদে উভয়ে

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

বৈষ্ণব হইয়া কতদিন খেতুরীতে অবস্থান করতঃ গোয়াসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।
তথায় আসিয়া বলরাম কবিরাজের ভবনে অবস্থান করেন। প্রাতে পিতার
সহিত মিলন ঘটিলে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের বৈষ্ণবতাকে হেয় করিবার
জন্ম বহু চেষ্টা করেন। মথুরাবাসী দিগ্নিজয়ী মুরারীর সহিত বহু শাস্ত্র চর্চা
হইল। শেষে সকলে পরাভূত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য শ্রীমনোহন
ও শ্রীহরিরাম আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ
আচার্য্য শ্রীমনোহন রায়ের সেবা স্থাপন সম্পর্কে বচন —যথা —

### তথাহি—সূচক --

"শ্রীমন্মোহন রায় স্থবিগ্রহ সেবা সতত নিযুক্ত প্রধান,

এই শ্রীমন্মোহন রায়ের সেবা সম্ভবতঃ সৈদাবাদে বিপ্রতিষ্ঠিত হয়।
(সৈদাবাদ দ্রঃ) শ্রীহরিরাম আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ রায় সেবা স্থাপন সম্পর্কে কন।
যথা — তথাহি — স্ফুচকে —

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় যজ্জীবন ভনব কি নরহরি মহিমা অপার॥"
এখানে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য গোপীরমণ কবিরাজ ও তংশ্রাতা
তর্গাদাসের শ্রীপাট।

তথাহি — কর্ণানন্দে —

"গোপীরমণ দাস বৈদ্য মহাশয়।

তাহারে প্রভুর কুপা হৈল অতিশয়।

গোয়াসে তাহার বাড়ী বড়ই রসিকা

সদা কৃষ্ণ রসক্থা যাতে প্রেমাধিক।"

গোপীরাথপুর -- গোপীনাথপুর বগুড়া জেলায় অবস্থিত। বগুড়ার সাঁড়া ষ্টীমারঘাট হইতে আলেপুর রেল ষ্টেশন। তথা হইতে ৫ মাইল পূর্ব দিকে সীতাঠাকুরাণীর শিশু শ্রীনন্দিনীর শ্রীপাট।

অদৈত পত্নী সীতাঠ।কুরাণীর শিষ্যু ক্ষেত্রীকুলজাত নন্দরাম সীতা ঠাকুরাণীর আদেশে স্ত্রীবেশ ধারণ ক্রিয়া নন্দিনী নামে জগতে পরিচিত হন। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshimi Research Reademy কতককাল সেবা করার পর একদা সীতারাণী নন্দিনীর প্রতি বলিলেন, "তুমি বনাশ্রার করিয়া শ্রীগোরাঙ্গদেবের ভজন কর। তথায় আচম্বিতে এক কুমারীর গর্ভ হইবে। তাহাতে এক মহাপুরুষ জন্মিরে। সেই হইতে গণের প্রচার ঘটিবে। তথন নন্দিনীসীতাঠাকুরাণীর আদেশ পালন করিবার জন্ম এই স্থানে আগমন করতঃ এক শূজালয়ে রহিলেন॥ গৃহস্থ তাহাকে একখানি ঘর দিলেন। তপম্বিনী বেশে নন্দিনী তথায় রহিলেন। সহসা একদিন সহস্র লস্কর হস্তী ঘোড়াসহ এক নবাব ঐ গ্রামে আসিলেন। গ্রামবাসী এক বিপ্রা নবাবকে বলিলেন, এই গ্রামে এক পুরুষ স্থী বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অত্যাশ্র্য্যরাক্য শুনিয়া বিশ্বয়ে নবাব তাহার সমীপে আগমন করতঃ তাহাকে পরীক্ষা করিলেন।

তথাহি —শ্রীসীতা চরিত্রে—
"হুকুম হৈল সবার খুলিতে বসন।
নন্দিনী বলেন আজি রজঃস্বলা দিন॥
আচস্বিতে উক্ন বহি নাস্বয়ে রুধির।
দেখিয়া নবাব চিত্ত হুইল অস্থির॥
স্তবন করেন সাহেব চরণে ধরিয়া।
অপরাধ ক্ষমা কর শিরে পদ দিয়া॥
তিন গ্রাম ছাড়ি দিলাম লিখে দানপত্র।
স্থাপিলেন গোপীনাথের শ্রীমূর্ত্তি তত্র॥"

এইরপে নন্দিনীদেবী তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীগোপীনাথের সেবা স্থাপন করিলেন। সহসা ঐ গ্রামে সপ্তম বর্ষীয়া এক কল্ঠা গর্ভবতী হইল। তাঁর গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। প্রসবের পর সন্তান রাখিয়া কল্ঠা পরলোক গমন করিলে গ্রামবাসীগণ সেই সন্তানকে নন্দিনীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। নন্দিনী সেই সন্তানকে পালন করিতে লাগিলেন। এই পুত্র হইতেই নন্দিনীর শাখা চলিল। এইরূপে গোপীনাথপুরে নন্দিনী অপ্রাকৃত CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy লীলার প্রকাশ করিলেন।

গুঙ্গিপাড়া—গুপ্তিপাড়া হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-বার-হারওয়া রেলপথে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়ার মধ্যবর্তী গুপ্তিপাড়া রেলষ্টেশন। ষ্টেশনের এক ক্রোশ পূর্বের শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের শ্রীমন্দির বিরাজিত। গৌরাঙ্গ পার্মদ শ্রীসত্যানন্দ সরস্বতী এখানে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের সেবা স্থাপন করেন।



श्रीवृन्मावन हत्नुत श्रीमन्त्र ॥

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—
"গোপতি পাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বুন্দাবন চন্দ্র!সেবেন করিয়া পিরীতি॥

পোশাট — এখানে ঐজগদীশ পণ্ডিত ও শ্রীমহেশ পণ্ডিতের ঐপিটি। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

## তথাহি—শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের সূচকে--

গোঘাট নিবাসী ছাড়ি, জগন্নাথ মিশ্র বাতী, যেহ আসি করিলা আশ্রয়।" গোঘাট হইতে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত পত্নী তুথিনী ও ভ্রাতা শ্রীমহেশ পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

পোপালপুর — গোপালপুর বর্দ্ধমান জেলায় রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীগোরাঙ্গপ্রিয়াদেবীর জন্মভূমি।

তথাহি – শ্রীভক্তি রত্নাকরে –

"গোপালপুর নামেতে গ্রাম রাচ্দেশে। ব্রাহ্মণ সমাজ তথা অশেষ বিশেষে॥ সেই গ্রামে রঘুনাথ বিপ্রের আলয়। শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী নাম কেহে। কয়॥"

শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী ও তৎপত্নী শ্রীমাধবীদেবী স্বপ্নে দর্শন করিয়। শ্রীনিবাস আচার্যাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন।

শোপালনগর তগলী জেলায় অবন্ধিত। বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর ও খানাকুলের মধাবর্তী স্থান। এখানে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীহরিদাসের শ্রীপাট। অভিরামের আদেশে হরিদাস এখানে শ্রীরাম কানাই বিগ্রহদ্বয় স্থাপন করেন। একদা শ্রীপাট খানাকুলে ভাবাবেশে নৃত্যগীত করিতেন, সেই সময় একজন ভাস্কর শ্রীরামকানাই বিগ্রহদ্বয় আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। তখন হরিদাস আসিয়া মিলিত হইলে তাঁহাকে বলিলেন যে "তুমি এই বিগ্রহদ্বয় লইয়া সেবা স্থাপন কর। আমা হইতে এই বিগ্রহদ্বয় ভিন্ন নহে। এই বলিয়া অভিরাম এক লীলার প্রকাশ করিলেন। যথা

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

তথাহি - শ্রীঅভিরাম লীলামৃত --

"এক মূর্ত্তি দেখি তিনে হয় একরাপ।
এক দেহে তিন দেহ হয় রসকৃপ॥
দেখি মনে চমংকার হৈলা হরিদাস।
কাহারে লইব মনে করিয়া বিশ্বাস॥
বুবিন্ম গোঁসাই জীউ করেন চাতুরী।
তিন এক মূর্ত্তি এই দেখি সে নির্দ্ধারী॥"

শেষে অভিরাম গোপাল বলিলেন। যথা—

তথাহি – তবৈত্ৰব—

"শুনিয়া তখন পুনঃ গোঁসাই কহিলা।
শ্রীরাম গোপাল লহ তোমারে দিইলা॥
আমারে যেমন ভাব করিবে যখন।
শ্রীরাম গোপালে লয়া করিলে তেমন॥
সাক্ষাত ব্রজের মোর শ্রীরামকানাই।
পুলীন ভোজন তিনে কৈলা এক ঠাই॥
সাক্ষাতে দেখিলে তুমি সে সব আচার।
গোপালনগরে কর প্রকাশ গুঁহার॥

তখন হরিদাস শ্রীরামগোপালকে লইয়া গোপালনগরে আসিলেন।
গ্রামবাসীগণ শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে আনন্দিত হইল এবং একখানি বাসা দিয়া
সেবার স্থব্যবস্থা করিল। ক্ষীর সর নবনী আনিয়া সকল যোগাইতে
লাগিল। দেশ-দেশান্তর হইতে শ্রীরাম গোপালকে দর্শনের জন্য লোক
আসিতে লাগিল। এখানে এমন প্রভাব স্থিই হইল যে লোকে খানাকুলে
না গিয়া গোপালনগরে দলে দলে আসিতে লাগিল। অভিরাম অন্তরে
অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন বটে কিন্তু খানাকুলের সেবা অচলপ্রায় হইল
দেখিয়া কান্তক্ষের দারা হরিদাসকে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন তাহাকে
বলিলেন, "তুমি গোপালনগর হইতে শ্রীরামগোপালকের লাইয়া গ্রীরাঙ্গপুরে
CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshimi Research Academy গ্রীরাঞ্গপুরে

অরণ্যে বাস কর।" হরিদাস শ্রীগুরু আজ্ঞা পালনের জন্ম গোপালনগর হইতে শ্রীরামগোপাল বিগ্রহর্য় লইয়া গৌরাঙ্গপুরে আসিলেন এবং পরে তথায় সেবানন্দে রহিলেন।

গৌরাঙ্কপুর - গৌরাঙ্গপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হুইতে ২০এ বাসে গৌরাঙ্গপুরে যাওয়া যায়। এখানে গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া শ্রীবাস্থদেব ঘোষের শ্রীপাট।

তথাহি—দ্রীপাট নির্ণয়ে—

"বাস্থ ঘোষের এইখানে গৌরাঙ্গপুর হয়। যাদব সিংহের নবরত্ন দেখিতে বিস্ময়॥

শ্রীঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে যাদব সিংহের নাম পাওয়া যায়।
শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকালীন যাদব সিংহ ঐ অঞ্চলের রাজা ছিলেন। ঠাকুর
অভিরামের অভিশাপে গুরুদেব সহ যাদব সিংহের অপঘাত মৃত্যু হয়।
এই গৌরাঙ্গপুরে ঠাকুর অভিরামের শিশ্ব শ্রীকমলাকর দাসের শ্রীপাট।
নদীর ধারে কমলাকর দাসের সমাধি রহিয়াছে।

তথাহি – শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে – "গৌরাঙ্গপুরেতে স্থিতি কমলাকর দাস আখ্যান॥"

্দ্রীগুরু আদেশে হরিদাস গোপ।লনগর হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন।

তথাহি — শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে —
"গোপালনগর হৈতে যাহত উঠিয়া।
গোপালপুরেতে রহ নগর ছাড়িয়া॥"

খানাকুলে হরিদাসকে ডাকিয়া অভিরাম এই বাক্য বলিলে হরিদাস গোপালপুরে আসিয়া শ্রীরামগোপালকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন প্রভুদ্বয় হরিদাসকে বলিলেন। যথা—

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

তথাহি তত্রৈব

"পূর্ব্বাপর তাঁর লীলা কহনে না যায়।

নিজগুণ প্রকাশিবে হইবে সহায়॥
গৌরাঙ্গপুরেতে রহ বনাশ্রয় করি।

ইহাকে লইয়া চল কহি যে নির্দ্ধারি॥"

তথন হরিদাস প্রভূষয় ও শ্রীগুরু আদেশক্রমে শ্রীরামগোপাল বিগ্রহ্দয় লইয়া গৌরাঙ্গপূরে বনাশ্রয়ে রহিলেন। প্রামবাসীগণ আনন্দে প্রভূষয়ের সেবার স্থব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু বনে অতিথি না পাওয়ায় হরিদাস দানী হইয়া পথে বিসয়া থাকিতেন। কোনক্রমে অতিথি পাইলে মহাসমাদরে আশ্রমে আনিয়া যথাযোগ্য সেবা করিতেন। এইরপে কতদিন গৌরাঙ্গপুরে সেবা করিয়া পুনরাদেশে গৌরহাটিতে সেবা হুগপন করিলেন।

পৌর হাটি — গৌরহাটি হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে বাসে আরামবাগ তথা হইতে বাসে গৌরহাটি যাওয়া যায়। ঠাকুর অভিরামের আদেশে হরিদাস শ্রীরামগোপাল বিগ্রহ হয়ে লইয়া গৌরাঙ্গপুর হইতে গৌরহাটিতে আগমন করেন। গৌরাঙ্গপুরে বনাশ্রায়ে হরিদাসের কষ্ট দেখিয়া ঠাকুর অভিরাম পুনর;দেশ করিলেন। যথা—



তথাহি— শ্রীঅভিরাম লীল\মৃতে —
"আসনে বসিয়া তিঁহ বলেন বচন।
বনাশ্রম দেখি নোর উৎকন্তিত মন ॥
শীঘ্রতি হরিদাস শুনহ আসিয়া।
শীরামগোপালে সেব নগরে যাইয়া॥
গৌরহাট গ্রাম এই নিকটে দেখিয়ে।
ছটি ভাই লয়ে চল সেবা নিয়োজিয়ে॥"

ত্রীর মুগোপাল দেবের মুন্দির CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

ঠাকুর অভিরাম শ্রীরামগোপালসহ হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং গৌরহাটি গ্রামে আগমন করিলেন। গ্রামবাসীগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা স্বজন জ্ঞানে শ্রীরামগোপাল বিগ্রহ ছুইটিকে সেবা করিবে।" গ্রামবাসীগণ তখন বলিলেন, "আপনি সেবক রাখিয়া সেবা স্থাপন করন, আমরা সেবার সমস্ত জব্য প্রদান করিব।" তখন ঠাকুর অভিরাম পুলীন ভোজন লীলারঙ্গে শ্রীরামগোপাল বিগ্রহর্মকে স্থাপন করিয়া মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। তদবধি হরিদাস গৌরহাটি গ্রামে অবস্থান করিয়া সেবানন্দে ময় রহিলেন। এখানে এখনও শ্রীপাট ও সেবার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

পোমাঞি – গোমাঞি মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্তা গ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিশু শ্রীবল্লভ দাসের শ্রীপাট।

> তথাহি শ্রীকর্ণানন্দে — "ব্রীবল্লভ দাস আর সেবক তাহার। গোমাঞি নিবাসী তিহো অন্তরাগ সার॥"

প্রতা — গড়বেতা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ববি রেলপথে হাওড়া হইতে খড়গপুর ষ্টেশনে নামিয়া বিষ্ণুপুর লাইনে মেদিনী-পুর ও বিষ্ণুপুরের মধাবর্তী গড়বেতা ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। এখানে নিত্যানন্দ পার্যদ সদাশিব কবিরাজের পৌত্র ও পুরুষোত্তম পণ্ডিতের পুত্র ঠাকুর কানাইর লীলাভূমি। ঠাকুর কানাই বোধখানা হইতে শেষ জীবনে আত্মীয় স্বজনগণের অজ্ঞাতসারে সম্যাসীর বেশে গড়বেতায় আগমন করেন। সঙ্গে মাত্র ছয়-সাত মূর্ত্তি শালগ্রাম শিলা ছিল। তিনি তথায় নির্জ্জনে একটি কুটীর নির্মান করিয়া সেবানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দৈবে একদিন শিলাবতী নদীতে স্নান করিতে গমন করিলে জলমধ্যে কি যেন পাদস্পর্শ হইল। উত্তোলন করিয়া দেখিলেন এক ব্রাহ্মণ কুমারের মৃতদেহ CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

তখন ঠাকুর কানাই করণা করিয়া সেই ব্রাহ্মণ কুমারের জীবন দান করিলেন।
সংবাদ পাইয়া সেই ব্রাহ্মণ কুমারের পিতামাতা তথায় উপস্থিত হইলেন।
তাঁহারা পুত্রকে ঘরে লইবার জন্ম বহু যত্ন করিলে পুত্র পিতামাতায়বলিলেন
"যিনি আমার মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন, আমি তাহার সেবায়
আত্মনিয়োগ করিব।" তখন পিতামাতা অনন্যোপায় হইয়া স্বগৃহে গমন
করিলেন। এইভাবে বিপ্রস্তুত ঠাকুর কানাইর সেবক হইলেন। ঠাকুর
কানাই তাহার নাম 'রামচন্দ্র' রাখিলেন। এই রামচন্দ্রের বংশধরগণ
বর্ত্তমানে প্রীপাটের গোস্বামী। ঠাকুর কানাই লীলারঙ্গে কিছুকাল তথায়
অবস্থান করিলেন। একদা রাসপূর্ণিমা দিবসে মহামহোৎসব করিয়া স্বতনে
বৈষ্ণবগণে সেবা করিলেন। উৎসবান্তে বৈঞ্চবগণকে বলিলেন, "আপনারা



CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshim Research Academy

কি ভোজন করিতে বাঞ্ছা করেন।" কয়েকজন বৈষ্ণব আত্র ও কাঁঠাল ভক্ষণের বাঞ্ছা প্রকাশ করিলে ঠাকুর কানাই সেবক রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া শিলাবতী নদীর তীরে গমন করিলেন। তথন শিলাবতীকে তরঙ্গে তুকুল প্লাবিত দেখিয়া নিজ উত্তরীয় নদীজলে ভাসাইলেন এবং ততুপরি আরোহণ করিয়া পরপারে গমন করতঃ এক আত্র বাগানে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন অসময় হইলেও ঠাকুরের প্রভাবে বৃক্ষসকল ফলে পরিপূর্ণ। ঠাকুর তথা হইতে আত্র ও কাঁঠাল লইয়া স্বগৃহে আগমন করতঃ বৈষ্ণবিদিগকে ভোজন করাইলেন। তারপর আপনি সমাধিতে বিসলেন। এদিকে পরদিবস



CC-0. In Public Dorhain Downzed W. Milth Lawshimi Research Academy

'ধাদকিয়া' প্রামে বটবৃক্ষতলে এক গোপ ঠাকুর কানাইর দর্শন পাইলেন।
ঠাকুর গোপের নিকট দধি তৃপ্প পান করিয়া বলিলেন, আমার কুটারে গিয়া
শিয়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া বলিবে যে, আমি সমাধি লাভ করিয়া
বৃন্দাবনে গমন করিলাম আমার জন্ম কেহ যেন শোক না করে। আমি
যে স্থানে সমাধিস্থ আছি সেখানেই যেন আমায় সমাধি প্রদান করে।" এই
বলিয়া ঠাকুর কানাই অন্তর্জান করিলেন। তারপর গোপ ঠাকুরের কুটারে
আসিয়া শিশ্যগণ সমীপে সবিশেষ বলিলে শিশ্যগণ ঠাকুরের দেহ স্পর্শ
করিতেই বুঝিলেন—ঠাকুর লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আজ্ঞান্তরূপ সেই
স্থানে ঠাকুরের সমাধি অর্পণ করিলেন। অত্যাপি সেই সমাধি বিরাজমান।
তথায় তাঁহার সেবিত শালগ্রাম শিলাগুলিও 'আউশা বাড়ি' নামক ৩/৪
হস্ত পরিমিত হস্তের যিষ্ট রহিয়াছে। যে স্থান হইতে আম্র কাঁঠাল আনয়ন
করিয়াছিলেন সেই স্থানের "কীর্ত্তন মেলার বাগান" ও কানাই ঠাকুরের
বাগান" নামে সর্বজন প্রসিদ্ধ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সমাধি মন্দিরে উৎসব
অনুষ্ঠিত হয়।

## श

(খাড়াঘাট - ঘোড়াঘাট বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। এথানে শ্রীরঘুনন্দনের শিশ্ব শ্রীবনমালী কবিরাজের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়ে—
"বনমালী কবিরাজ আর শাখা হয়।
ঘোড়াঘাটে করিলা তিঁহ সেবার আশ্রয়॥
একদিন মহোৎসবে দেখি অনুসার।
রঘুনন্দন বলি নারিকেল করিলা স্কুসার॥
হোরকী ঠাকুরাণী শাখা তাহার ঘরণী।
অভিশাপে সেবকে ভূত করিলা আপনি॥
গোপাল দাস সেবক তার ভূতযোনি পাইয়াঃ

মহাপ্রসাদ খাইয়া বিদায় হইয়া যায়। খণ্ডের সকল লোক সাক্ষাৎ দেখে তায়॥

রামচন্দ্র নামে শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের এক শিষ্য ছিল। তিনি অজ্ঞাত-সারে স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া পরে জ্ঞাত হন। তখন লজ্জাভিমানে সাত দিন লজ্মন করিয়া ঠাকুর বাটীতে উচ্ছিষ্ট পাত চাটিলে ঠাকুর তাহাকে প্রহার করিলেন। মার খাইয়া রামচন্দ্র ঘোড়াঘাটে গমন করেন। তাঁহার স্পর্শে অনেকেই বৈষ্ণব হইল।

#### 5

চক্রশাল - চক্রশাল চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের দীক্ষাগুরু শ্রীপুণ্ডরীক বিচ্চানিধির শ্রীপাট। শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া, শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও বাস্থদেব দত্তের প্রকট ভূমি।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

'চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার।

অতি ধনবান হয় অতি শুদ্ধাচার॥"

তথাহি শ্রীভিক্তি রত্নাকরে—

'চক্রশালা নামে গ্রাম চাটিগ্রাম পাশে।

সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ তাঁর বাস বঙ্গদেশে॥

শ্রীপুগুরীক বিজানিধি চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রশাল গ্রামের জমিদার ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অত্যভূত প্রেমগুণে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং 'প্রেমনিধি' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমৃকুন্দ দত্ত ও বাস্থদেব দত্তের প্রকটভূমি সম্পর্কে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন।

যথা— 'চাটিগ্রাম দেশে চক্রশাল গ্রাম হয়। সম্ভ্রান্ত দত্ত অস্বস্থ তাহে বসতি করয়॥ CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy যেই বংশে জনমিলা তুই ভাগবত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাস্থদেব দত্ত।

চাতরা হল্প উপুর – চাতরাবল্লভপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওজ় ব্যাণ্ডেল রেলপথে শ্রীরামপুর স্টেশন। তথা হইতে দেড়ে মাইলের মধ্যে ও খ চুদহের অপর পারে শ্রীপাট বিরাজিত। এখানে শ্রীগোরাঙ্গ পার্ফা কাশীশ্বর পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিত ও রুদ্র পণ্ডিতের শ্রীপাট। বঙ্গদেশ বিখ্যাত মাহেশের রথযাত্রা এই অঞ্চলে অবস্থিত। বারাকপুর হইতে ক্টে মুখুজ্জ্যের ঘাট পার হইলেই শ্রীরাধাবল্লভের ঘাট। শ্রীরাধাবল্লভেরই র্থ-যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীরুদ্র পণ্ডিতের সেবিত।

তথাহি শ্রীপাট নির্ণয়ে —

'চাতরাবল্লভপুর খড়দহের পার। কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত আর॥ রুদ্র পণ্ডিতের সেবা রাধাবল্লভ নাম। ভূবনমোহন রূপ অভিনব কাম॥'

বল্লভপুরের খেয়াঘাটের পার্শ্বে ই শ্রীরুদ্র পণ্ডিতের শ্রীরাধাবল্লভদেব ও চৌধুরীপাড়ায় শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের দেবালয় বিরাজিত। প্রভু বীরুদ্র কর্তৃক গৌড়ের রাজপ্রাসাদ] হইতে আনীত তেলুয়া প্রস্তরখণ্ডে শ্রীরাধাবল্লভদেব নির্দ্মিত হন।

চাকুন্দী—চাকুন্দী নদীয়া জেলায় অবস্থিত। অগ্রদ্বীপের দেড়ক্রোশ উত্তরে বিরাজিত। ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া স্টেশনের মধ্যবর্তী পাটুলী স্টেশন। তথা হইতে দেড়ক্রোশ ব্যবধানে শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে শ্রীগোরাঙ্গ প্রকাশ মৃত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মভূমি। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাধ্র ভট্টাচার্য্য, মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কাটোয়াতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্মাস গ্রহণকালীন প্রভুর সন্মাসমূর্ত্তি দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণচৈত্য নাম প্রবণ করিয়া প্রেমে অভিভূত হন এবং প্রেমাবেশে পাগলের মত গঙ্গার তীরে তীরে 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' জানীনি বিজ্ঞানি ক্রেভেভরান্তি ক্রেভিতনি ক্রামে প্রায়ান চার্যানে চার্যানে চার্যানে চার্যানে চার্যানে চার্যানে চার্যানে চারান্য বিশ্বনি চিতন্ত প্রায়ান বিশ্বনি ক্রিলিক্রেভরান্তি ক্রেভিতনি ক্রিলিক্রিভরান্তি কর্মিক্রিলিক্রেভরান্তি ক্রিভবন্ধানুক্রী গ্রামে

প্রবিষ্ট হন : গ্রামবাসীগণ তাঁচার গোরনিষ্ঠা দর্শনে 'চৈতক্য দাস' নাম অর্পণ করেন। কতদিন পর চৈতক্য দাস পুত্র কামনায় সপত্নীক ক্ষেত্রধামে গমন করেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুথের বর গ্রহণ করিয়া চাকুন্দীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাপ্রভু পৃথিবীর দ্বারা নিজ প্রেমশক্তি লক্ষ্মীপ্রিয়াতে সঞ্চার করেন। এইভাবে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম হয়।

তথাহি— শ্রীভক্তি : ত্বাকরে— "শ্রীচাকুন্দি নামে গ্রাম স্থরধুনী তীরে। তথাহি জন্মিলা বিপ্র চৈতন্তের ঘরে।

চূর খে। ল ওথানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীনন্দকিশোর দাসের শ্রীপার্ট।

তথাহি — শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে —
চুণাখালীবাসী দাস নন্দকিশোর ॥"

## त्राच करा के अमित्र है सहस्रोत हैं

জ্বলা পদ্ধ — জলাপন্থ সন্তবতঃ বর্ত্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য হরিশচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি। হরিশচন্দ্র রায় জলাপন্থের জমিদার ছিলেন। প্রথমে দম্মকার্য্য করিতেন। শেষে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য হইয়া জমিদারী ত্যাগ করতঃ উদাসী বৈষ্ণব হইলেন। ঠাকুর নরোত্তম তাহার নাম হরিদাস রাখিলেন।

তথাহি – ঐপ্রেমবিলাসে —
"জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
ছই পাষতী দস্ম্য দেশ লুটি খায়।
ঐীঠাকুর নরোত্ম তারে কৃপা কৈলা।
পরে 'হরিদাস' নাম তাহার হইলা।

জাপেশ্বর— এখানে নিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অক্তক্ত্য কমলাকর পিপ্ললাইর পাট।

তথাহি—শ্রীপাট পর্যাটনে—

"আকনা মাহেশে জন্ম, জাগেশ্বরে স্থিতি। কমলাকর পিপ্পলাই এই যে লিখিত॥"

ভলুনী – শ্রীপাট জলুনী বীরভূম জেলায় অবস্থিত। হাওড়া প্রেমন হইতে বর্দ্ধমান বারাকরের মধ্যবর্তী খানা প্রেমন। খানা সাঁইথিয়ার মধ্যবর্তী বোলপুর প্রেমন। তথা হইতে পালিতপুর রেণ্ড গামী বাসে বঙ্গচক্র (বেংচাতরা) নামিয়া ২ মাইল দূরে শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় গোপালের শ্রীপাট।

> তথাহি — শ্রীপাট পর্যাটনে — কাঁচরাপাড়া জন্মভূমি জলুন্দীতে বাস। ধনপ্রয় বস্থদাম জানিধা নির্যাস॥

শ্রীধনঞ্জয় গোপাল এখানে শ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীনৃসিংহ দেবের সেবা স্থাপন করেন। এতদ্বিষয়ে তৎপৌত্র শ্রীকান্তরামদাসের বর্ণন। যথা— "অপূর্ব্ব জলুনীগ্রাম দেখিতে স্থান্তর।

অপূব্ব জলুনাগ্রাম দোখতে স্থন্দর। রাধাবিনোদের সেবা অতি মনোহর। প্রভু ধনঞ্জয় ঠাকুর ছিল নাম যার।

\* \*

জলুন্দীতে স্থাপেন বিনোদ নৃসিংহদেব। প্রভু নিত্যানন্দশীলা নৃসিংহদেবে। ধনঞ্জয়ে সমর্পিলা দণ্ড মহোৎসবে॥"

প্রভূ নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে দণ্ড মহোৎসবে নৃসিংহ শালগ্রাম শিলা ধনঞ্জয় পণ্ডিতকে অর্পণ করেন। ধনঞ্জয় পণ্ডিত জলুন্দী গ্রামে শ্রীরাধা বিজেটোর নেস্মানজ্ঞান্তাকান্তানিক্তিপায়াক্তিকান্তানিক্তিসালাক করতঃ পুর্ব যতু চৈত্ত্য ঠাকুরকে সেই সৈবা অর্পণ করেন। এবং তৎসঙ্গে সেবার বিধান প্রাদান করেন।

> তথাহি—তত্ত্রৈব— "জয় জয় রাধাবিনোদ গায় ভক্তগণ। জলুন্দী হইল সাক্ষাৎ নব বৃন্দাবন॥ প্রভুর আদেশে সেবার বিধান করিল। প্রেমেতে করিয়ে সেবা পুত্রে জানাইল। চৌদ্দ পোয়া উষ্ণ অন্ন মধ্যাহ্ন কালেতে। সাধামত বাঞ্জনাদি পায়স করিবে॥ বৈকালে শীতল দিবে ভিজান কলাই। বারটি করিয়া খণ্ড সমর্পিবে তাই॥ নিশাকালে তুগ্ধসহ বার খণ্ড দিবে। বিচিত্র শ্যায় বিনোদে শয়ন করাবে॥ প্রভাতে অর্জনা সারি ফলাদির ভোগ। চন্দন তুলসী দিবে মন্ত্রে মনযোগ। অতিথি সেবিবে সদা কায়বাক্য মনে। অতিথি সেবনে ভক্তি লভে সর্বজনে॥ কাঙ্গাল ভক্তের সেবা শুন বাছাধন। জলুনীতে বিনোদ সৈবা সর্বজন ॥"

এই জলুনী পাটে শ্রীধনঞ্জয় গোপালের পুত্র প্রীয়ত্টিতক্স ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম শিলালিপি সেবিত হইতেছিল। পরবর্ত্তীকালে যত্টিতক্স ঠাকুরের চতুর্থ অধংস্কন শ্রীস্বরূপচাঁদ ঠাকুর পুরুলিয়ার বেগুন-কেদারে গিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন। সেই সময় এই শ্রীনামব্রহ্ম শিলালিপি জলুন্দী পাট হইতে তথায় লইয়া যান। অস্তাবধি পুরুলিয়ার বেগুনকেদারে শ্রীল প্রফুল্লকমল ঠাকুরের ভবনে সেবিত হইতেছেন। শ্রীয়ত্টিতক্স ঠাকুরের শ্রীনামব্রহ্ম শিলালিপি প্রাপ্তি বিষয়ে যত্তিতন্য ঠাকুরের পুত্র ১০০. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

#### পদকর্ত্তা কান্তুবামের বর্ণন । যথা-

"ধনজয় সুত ঠাকুর শ্রীষত্টেতক্য।
নাম প্রেমদানে যিনি সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
কাঁদারা গ্রামেতে আইলা প্রভু বীরচন্দ্র।
শুনি দরশনে গেলা শ্রীষত্টেতক্য।
মঙ্গল ঠাকুর আদি কবি জ্ঞানদাস।
বহুরে পাইয়া সবার পরম উল্লাস।
প্রভু বীরচন্দ্র যহুরে করি আলিঙ্গন।
'এস এস' বলি কহেন মধুর বচন।
রাচু দেশে উগ্র ক্ষত্রিয়গণের নিবাস।
নাম প্রেম দিয়া কর ভক্তির প্রকাশ।

এত বলি খুলিলেন সম্পুট আপনি। শিলালিপি নামব্রন্ম দিয়া জয়ধ্বনি।।



শীশীনামত্রনা ।

া হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ধর বাপ নামত্রক্ষ কর্ব্য প্রচার।
কলিহত জনগণে করহ উদ্ধার।
প্রভু বীরচন্দ্র কৃপা পাইয়া চৈত্র্য।
কানুরাম গুণ গায় নিজে মানি ধন্য॥"

ক্সিপাট জলুন্দীর মন্দির সংলগ্ন পদকর্ত্তা শ্রীবিশ্বভূর ঠাকুরের সিদ্ধস্থান ও বিনোদ চুয়া পুকুর। গ্রামের প্রান্তভাগে বিনোদভাঙ্গা। সেখানে প্রতি বংসর বিনোদের মেলা হয়।

জিবাট – জিরাট বলাগড় হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল জংশন হুইতে ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল —কাটোয়ার মধ্যবর্তী জিরাট স্টেশন। এখানে প্রভু নিত্যানন্দের কন্সা গঙ্গাদেবীর শ্রীপাট। নত্যাপুরবাসী শ্রীমাধব আচার্য্যকে প্রভু নিত্যানন্দ নিজকন্সা শ্রীগঙ্গাদেবীকে সম্প্রদান করেন। তিনি জিরাট বলাগড় শ্রীপাট স্থাপন করেন। সেশন হুইতে এক মাইল গঙ্গার দিকে শ্রীপাট বিরাজিত। তথায় শ্রীরাধা গোপীনাথ জীউর সেবা বিরাজিত।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে— জিরাট বলাগড় মাধব করে অবস্থান।

শ্রীর†ধাগোপীনাথদেবের সেবা স্থাপন সম্পর্কে গোর্বর্জন দাসের পদের বর্ণনা—

শুভদিনে শুভক্ষণে, জামাতা কন্সার সনে,
বসুধা জাহ্নবা মাতা আইল।
হয়ে স্নেহ বশীভূত, নিজসেবা গোপীনাথে,
কন্যাস্থানে সমর্পণ কৈল।
সুথসাগর গ্রামে স্থিতি, সেবা করে নিতি নিতি,
সুথের নাহি পারাবার।

গঙ্গার হইল তিন পুত্র, নয়ন প্রেম গোপাল স্ত্র, এইরূপে করিলা নির্দ্ধার॥

গোপাল বল্লভ স্থানে, জগদীশ কন্যাদানে, বৈবাহিক স্ত্ত্ৰেতে গ্ৰথিলা। গোপালের পুত্ৰ চারি, রামকানাই জ্যেষ্ঠ তারি, নামে যাঁর গঙ্গা পার কৈল।



শ্রীশ্রীরাধানোপীনাথ জীট

দামোদর গোপীনাথ, দণ্ডেতে করিয়া সাথ,
তেঁভুলতলায় বাস কৈল।
কল্পবৃক্ষ বর্ত্তমান, প্রভুপাশ বিভ্যমান,
জীরাট গ্রামে স্থিতি কৈল।
সেই হতে এ পর্যান্ত, সেবা চলে গুণবন্ত,
ত্রিভুবনময় যার খ্যাভি।

বারহারওয়া রেলপথে ফারাকা হইয়া মালদহ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া-ে বারহারওয়া রেলপথে ফারাকা হইয়া মালদহ লাইনে যাইতে হয়। মালদহ CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy ক্তিশনে নামিয়া মালদহ টাউন হইতে তিন ক্রোশ দূরে প্রজ্ঞান প্রীপাট বিরাজিত। অদৈত আচার্য্যের পত্নী সীতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যোগেশ্বর পত্তিত স্ত্রীবেশ ধারণ করেন এবং 'জঙ্গলী' নামে খ্যাত হন। কতক দিবস শান্তিপুরে সীতাদ্দিতের সেবা করার পর একর্দিন নীতা ঠাকুরাণী জঙ্গলীকে বলিলেন, তুমি অরণ্যে গিয়ে 'প্রীচৈতন্য' নাম জপ কর। তথায় হরিদাস নামে এক গৃহন্থের পুত্র গোচারণে আসিয়া তোমার শরণ লইবে। তাহার মাধ্যমে তোমার গণের প্রচার হইবে। সীতাদেবীর আজ্ঞা পালনের জন্য জঙ্গলী অরণ্যবাসী হইলেন।

তথাহি - শ্রীঅ্রৈত মঙ্গলে—

"গৌড় নিকট হএ নির্জন এক হন।
ব্যান্ন ভালুক রহে বড়ই ছুইজন ॥
মনুষ্য না যায় তথা দশ বিশ জনে।
এথা গোলে পুন না আইসে ভূবনে॥
সেই বনে রহেন যাইয়া এক কোঠা করি।
নির্জনে করে সেবা মনেতে আচরি॥"

এইরপে জঙ্গলী অরণ্যে স্ত্রীবেশে অবদ্বান করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। সহসা কয়েকজন ব্যাধ শিকার করিতে আসিয়া দেখিল যে একটি স্ত্রীলোক গভীর অরণ্যে তৃপ্ধ আবর্ত্তন করিতেছে। ক্ষণকাল মধ্যে তাহাকে বৈরাগী বেশে দর্শন করিয়া ব্যাধগণ অত্যাশ্চর্য্য মনে জঙ্গলীর চরণে লুক্তিত হইলেন। তাহারা গৌড়ের পাতসাহ সমীপে এই সংবাদ দিলেন। পাতসাহ শিকার ছলে আসিয়া পিপাসার্ত্ত অবদ্বায় জঙ্গলীর সমীপে উপনীত হইলেন এবং জঙ্গলীর সমীপে জল প্রার্থনা করিলেন। জঙ্গলী এক করেয়া জলে সকলকে তৃপ্ত করিলেন। তথন পাতসাহ তাহার স্ত্রীয় নিরপণ করিবার জন্য গ্রাম হইতে একটি স্ত্রীলোককে আনয়ন করি-লেন। সেই স্ত্রীলোকটি জঙ্গলীর বস্ত্র উন্মোচন করিয়া ঋতু অবন্ধা নিরীক্ষণ করিল। পুনর্ব্বার তাঁহার পুরুষ দেহ দেখিয়া পাতসাহ সবিশ্বয়ে চরণে CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

পড়িলেন এবং বলিলেন, আপনি আমার সমীপে যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা করুন। তখন জঙ্গলী বলিলেন

তথাহি – শ্রীপ্রেম বিলাসে—
"জঙ্গলী করে এই বন মোরে কর দান।
শুনিয়া পাতসাহ হৈল প্রফুল্লিত মন॥
লোক লাগাইয়া রাজপুরী নির্মাইল।
'জঙ্গলী কোঠা' নাম স্থান প্রসিদ্ধ হইল॥"

এইভাবে জঙ্গলী দেবী তথায় অবস্থান করিতে লাগিল।

কিছুদিন গত হইলে এক গৃহত্তের পুত্র গোচারণে আসিয়া ভঙ্গলীর শরণ লইলেন। সেই পুত্র জঙ্গলী সদৃশ ্রীবেশ ধারণ করিয়া রহিল। জঙ্গলী তাহার নাম 'হরিপ্রিয়া' রাখিলেন! গৃহস্ব বহু চেষ্টা করিয়াও পুত্রকে গৃহে লইতে পারিলেন না। সহসা সসৈত্য সুস্থবা তথায় উপনীত হইলে গ্রামবাসীগণ অভিযোগ করিল যে জঙ্গলী কি মন্ত্র দিয়া এই গৃহন্তের পুত্রকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। তখন স্থ্বা জঙ্গলীকে উল্প করিবার জন্ম খাদিমকে হুকুম করিল।। খাদিম যতই বস্ত্র টানে ততই বস্ত্র বাহির হইতে লাগিল। স্থবা উলঙ্গ করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইলেন। অমনি সুবার মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সুবা জঙ্গলী চরণে ক্ষমা চাহিয়া অব্যাহতি পাইলেন। তখন জঙ্গলীর মহিমা সর্বত্র ঘোষিত হইল। পাণ্ডুয়া মোকাম হইতে এক ফকির দেওয়ানকে ব্যান্তপৃষ্ঠে চড়াইয়া নিজে রাঙ্গ্য ছড়ি হত্তে ধারণ করতঃ জঙ্গলী সমীপে উপনীত হইলেন। সঙ্গে বহুত ফকির আসিল। জঙ্গলী সবাইকে বিছানা ও খাতা অর্পণ করিয়া যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। দেওয়ান জঙ্গলীকে বলিল আপনি ব্যাঘ্র ধরুন, আমি গিয়া আসনে বিষব। জঙ্গলী শিষ্য হৈরিপ্রিয়াকে আদেশ করিল "তুমি ব্যাঘটিকে কর্ণে ধরিয়া রাখ।" হরিপ্রিয়া ব্যাছের কর্ণ ধরিয়া অতি উচ্চ করতঃ দ্বাদশ পাক ঘুরাইলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই বিশ্বিত হইল। এইরপে জঙ্গলীটোটা পাটে সশিশ্য জঙ্গলী অপ্রাকৃত লীলার CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

প্রকাশ করিয়া উক্ত স্থানকে মহাতীর্থে পরিণত করিলেন।

## 1

বারহারওয়া রেলপথে কাটোয়ার এক প্রেশন পরে ঝামটপুর বহরান প্রেশন।
শিয়ালদহ প্রেশন হইতে সালার লোকালে ব্যাণ্ডেল হইয়া ঝামটপুর বহরান
নামিতে হয়। প্রেশন হইতে দেড় মাইলের মধ্যে খ্রীচৈতয় চরিতায়ত
গ্রন্থের লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীপার্ট। একদা শ্রীকৃষ্ণদাস
কবিরাজের গৃহে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তনে মীনকেতন রামদাস আগমন করিলে
তাহার ভ্রাতা তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন না। কারণ প্রভু নিত্যানন্দের প্রতি তাহার শ্রন্ধা ছিল না। এই বার্ত্তা শুনিয়া মীনকেতন ক্রোধে
বংশী ভাঙ্গিয়া গমন করিলে কবিরাজের ভ্রাতার সর্ববনাশ হইল। সেই
রাত্রের প্রভু নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে ভুবনমোহন রূপে দর্শন দিয়া
বৃন্দাবন গমনের নির্দেশ প্রদান করিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামূতে—
"নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিল নিত্যানন্দ রাম॥"

প্রভূ নিত্যানন্দের আদেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে গমন করতঃ রাধাকুণ্ডে শ্রীদাস গোস্বামীর সমীপে অবস্থান করিলেন।

অন্তাপি শ্রীপার্ট ঝামটপুরে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ, কুলাদি দেবতা মদন-মোহন, হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্ম চরিতামৃত গ্রন্থ প্রভৃতি স্মৃতি বজায় রহিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অত্যুজ্জ্বল মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

5

ট্রের বৈদ্যপুর—টেঞা বৈজপুর বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy কাটোয়ার নিকট ঝামটপুরের তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত পদকর্ত্তা ঞ্রীবৈষ্ণব্দ দাসের শ্রীপাট।

টপরা - মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। কলিকাতার ধর্মতলা হইতে C-S-T-C পাঁচথুপী বাসে আসিতে হইবে। শিয়ালদা স্টেশন হইতে বহরমপুর কোট্ স্টেশনে নামিয়া বহরমপুর—পাঁচথুপী বাসে টগরা স্টপেজে নামিতে হইবে। বর্দ্ধমান-পাঁচথুপী বাসে টগরা স্টপেজে নামিতেই শ্রীপাট। মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপীর অতি সন্নিকটে টগরা নামক এক পল্লীতে শ্রীগোরাঙ্গ পার্ষদ ছোট হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ছিল। উত্তর রাট্য় কায়ন্থ বংশীয় ঘোষ নামে এক রাজা ভূম্যাধিকারী 'টগর'ফুলের বন কাটিয়া পুরা সম্পদে সমৃদ্ধ এক পল্লীর পত্রন করেন। পূর্ব্বনাম ছিল শঙ্করপুর। ছোট হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট স্থানটি যে স্থানে ছিল, তাহা এতদঞ্চলে 'বাগান বাড়ীর ঠাকুর বাড়ী' নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে শ্রীপাট স্থান সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ছোট হরিদাস ঠাকুর ভরদ্বাজ গোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রজের হাবকন্ঠি সথীই গোরাঙ্গ লীলায় ছোট হরিদাস নামে অবতীর্ণ হন। তিনি গৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও স্কুক্ঠের অধিকারী ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশেই ছোট হরিদাস ঠাকুর বর্ত্তমনে 'শ্রীথোল' যন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি তাঁহার শ্রীপোট স্থানে শ্রীর্ন্দাবনচন্দ্রের সেবা স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে এই বিগ্রহ মুর্শিদাবাদে টেয়া গ্রামের ঠাকুরের বংশধরদের গৃহে বিরাজ করিতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ মুথোপোধ্যায় প্রমুখ ভক্তগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়া ক্রমে মন্দির নির্দ্মানকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

0

তড়া অশাটপুর—হুগলী জেলার অবস্থিত। হাওড়া-তারকেশ্বর CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy লাইনে হরিপাল ঔেশনে নামিয়া ২০নং বাসে আঁটপুর সাইকেলের দোকান ষ্ঠুপেজে নামিতে হয়। ধর্মতলা হইতে আঁটপুর ষ্টেটবাসে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ পার্যদ দাদশ গোপালের অন্ততম শ্রীপরমেশ্বর দাসের গ্রীপার্ট। শ্রীজাক্তবাদেবীর আদেশে শ্রীনয়ন ভাস্কর নির্মিত শ্রীরাধারাণীর শ্রীমূর্ত্তি লইয়া পরমেশ্বর দাস বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথ দেবের বামে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া খড়দহে আসিলে জাহুবাদেবী বলিলেন "তুমি তড়া আঁটপুরে গমন করিয়া শ্রীরাধা-গোপীনাথ মূর্ত্তি স্থাপন কর।" তখন জাহ্নবার আদেশে পরমেশ্বর দাস তথায় সেবার প্রকাশ করিয়া সেবানন্দে অবস্থান করেন। স্বয়ং জাহ্নবাদেবী গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্তাপন করেন এবং মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন।

#### তথাহি- ভক্তি রত্নাকরে-

"ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে। গ্রীপর্মেশ্বর দাসে কহে ধীরে ধীরে॥ তড়া আঁটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ। তথা রাশ্বাগোপীনাথ সেবা প্রকাশহ।। ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস। রাধাগোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ। শ্রীঈশ্বরী আগমন করিলা সেই গ্রামে। হৈল যে উৎসব তা দেখিল ভাগ্যবানে॥"

তমলুক — তমলুক মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব রেল-পথে হাওড়া-খড়গপুরের মধ্যবর্তী মেছদা কিংবা পাঁশকুড়া ষ্টেশনে নামিয়া বাসযোগে তমলুকে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীগোরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া ও পদ-কর্ত্তা শ্রীমাধব ঘোষের শ্রীপাট। শ্রীগোরাঙ্গদেবের সন্মাসের কিছুকাল

পরে শ্রীমাধ্র হোষ এখানে আসিয়া শ্রীপটি স্থাপন করেন। CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

তথাহি শ্রীপাট নির্ণয়ে—
"তমলুকে মাধব ঘোষের দেবালয়।
হরিবিফু জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশ্রয়॥

শ্রীসন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচল গমন পথে তমলুকে পদার্পণ করেন।

তথাহি - শ্রীসুরারি গুপু কড়চা—

"তমোলিপ্তে মহপুণ্যে হরেঃ ক্ষেত্রে জগদগুরুঃ।
ব্রহ্মকুণ্ডে কৃতস্নানো দদর্শ মধুস্দনম্॥"

তথাহি - শ্রীচৈতন্তমঙ্গল—মধ্য খণ্ড —

"তবে সেই মহাপ্রভু চলি যায় পথে।

তমলুকে উত্তরিল মহাপুণ্য ক্ষেত্রে॥
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান দেখি শ্রীমধুস্দন।
প্রেমায় অবশ প্রভু আনন্দিত কন॥

তমলুক সহরেই অত্যাপি শ্রীমাধব ঘোষের দেবালয় বিত্তমান। কিন্তু শ্যামানন্দ প্রকাশ মতে তমলুকে বাস্থদেব ঘোষ শ্রীগোরাঙ্গ সেবা স্থাপন করে। শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থের অস্টম দশায় শ্রীগোরাঙ্গ পার্যদ পদকর্ত্তা বাস্থদেব ঘোষের শ্রীগোরাঙ্গ সেবা স্থাপন বিষয়ক বর্ণন —

পূর্ব্বে মহাপ্রভু টোটা গোপীনাথে গেলা।
বাস্থানের ঘোষ শুনি মহাত্বংথী হৈলা॥
পদ্দীরে লইয়া ঘোষ নেত্রে পট্ট বাঁধি।
হা হা প্রভু কোথা গেল, বলে কাঁদি কাঁদি॥
আর প্রাণ না রাখিব তাঁরে না পাইয়া।
শ্রীক্ষেত্রে মহোদধিতে ঝাঁপি দিব গিয়া॥
এত বলি পতি পদ্মী উপবাদ কৈল।
মহাপ্রভু তাঁর মন অন্তরে জানিল॥

বাস্থদেব ঘোষ ঐাগৌরগত প্রাণ।
গৌরলীলা বর্ণিয়াছে তাহার প্রমাণ॥
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ সাক্ষাৎ অদর্শনে।
মাটি থোঁড়ে নিজ দেহ দিবে বিসর্জনে॥
অন্তাপিহ নরপোতা সর্বলোকে কয়।
অভয় বরদ গিয়া মহাপ্রভু রয়॥

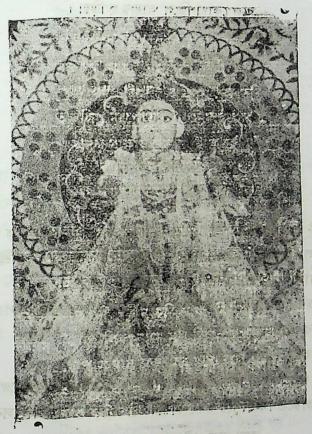

বাস্থদেব ঘোষের সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ। তবে রাত্রে বালরূপ হইয়া আইলা। CC-0. In Publi<del>পৃত্তিগৃদ্দি, ফুড়ো</del>z**্লা**নুমান্ত্রামান্ত্রিনান্ত্রমান্ত্রীনি Academy

ঘোষ কহে কহো তুমি তোমা নাম কোন।
তবে কহে প্রভু মোর নিমাই নাম॥
শুনি ঘোষ বলে যদি নিমাই হইবে।
নিশ্চয় মানব আপে পট খুলি যাবে॥
তবে প্রভু ইচ্ছাতে পট খুলি গেলা।
শুইয়া আছেন নিমাই ক্রোড়েতে দেখিলা॥
বলে কোথা ছিলে আমায় ছাড়িয়া।
দরিত্র ধন পায় যেন দিয়ে ফেলাইয়া॥
এত বলি ক্রোড়ে ধরি হুদে লাগাইলা।
প্রভু কহে বর মাগ বলিয়া বলিলা॥
ঘোষ বলে মোরে যদি করিবে স্কুদয়া।
সদা এইখানে তুমি রবে মোরে লঞা।
এত শুনি মহাপ্রভু অঙ্গীকার কৈলা॥
সেই দিনাবধি প্রভু সেখানে রহিলা॥

এই শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবাস্থদেব ঘোষের স্নেহবদ্ধ হয়ে তমলুকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্যামানন্দ যখন তথায় গোলেন সে সময় শ্রীগৌরাঙ্গ এক সন্মাসীর অত্যাচারের ভয়ে মির্জ্জাপুরে এক ব্রাহ্মণগৃহে অবস্থান করিতেছেন। প্রভু শ্যামানন্দ তমলুকের রাজায় কুপাশক্তি সঞ্চার করিয়া সন্মাসীকে ঐ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিয়া মির্জ্জাখুর হইতে শ্রীবিগ্রহ আনয়ন করতঃ তমলুকে স্থাপন করেন।

প্রভু শ্যামানন্দের শিশ্ব শ্রীরসিকানন্দ শ্রীগুরু আদেশে গৌরাঙ্গের সন্ধান করিতে করিতে মির্জ্জাপুরে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহের সন্ধান প্রাইলেন।

কন্সা বলে এই কুঁড়িয়াতে আছে রয়া। হেঁসের ভিতরে সুস্থে আছেন শুইয়া॥ শ্যামরসিক মুরারী কুঁড়িয়াতে গেলা।

CC-0. In Public Domain. Digitzed By Markula रहेमा श्रूक हेन्स्ना (Academy

নবচৈত্ত্য দেখিয়া আনন্দ হইল। বিনীত করিয়া বহু প্রণতি করিল।।

এইভাবে রসিকানন শ্রীগোরাঙ্গের সন্ধান পাইয়া প্রভু শ্রামানন্দে সমস্ত বিবরণ বলিলেন। শ্রামানন্দ রাজাকে কহিলে রাজ। সসৈত্যে মির্জ্জা-পুরে গিয়া শ্রীবিগ্রহ আনয়ন করতঃ তমলুকে নরপোতায় স্থাপন করেন এবং খেতুরীর মহোৎসবের স্থায় মহামহোৎসব করেন।

> "থেতুরীর মহোৎসব ঠাকুর মহাশয়। সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তথা করিল আলয়।। নরোত্তম আজ্ঞাতে রসিক মুরারী। তৈছে আয়োজিল তেঁহ সাক্ষাৎ অবতরি।। তাম্রলিপ্ত নরপোতায় তৈছে মহোৎসব। শ্যামানন্দ সাক্ষাৎ তেন বড়ই অপূর্ব্ব।।"

তিরিপুর — তির্কিপুর বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। কাটোয়ার নিকট বেলপ্রামের সমীপে। এখানে খণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুরের শিষ্য গোপাল দাসের পাট। তাঁহার শ্রীখণ্ডে বাড়ী ছিল। তির্কিপুর গিয়া অবস্থান করেন। ব্রহ্মদৈত্য ভয়ে সে বাড়ীতে কেহ থাকিত না। তিনি প্রসাদ প্রদানে সেই ব্রহ্মদেত্যকে উদ্ধার করেন। গ্রামবাসীগণ তাহা দর্শন পায়।

তথাহি—শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে—
"গোপালিকা নামে সথী ছিল গোপকুলে।
গোপাল দাস ঠাকুর সব খণ্ডে বলে।।

\*
খণ্ডে বাটি তকিপুর গ্রামেতে আপ্রয়।
কৈহ ব্রন্মদৈত্য ভয়ে সে বাটিতে নাহি রয়।।
সেই দৈত্যে প্রসাদ দিয়া মুক্ত করিলা।
গ্রামের সকল লোক প্রত্যক্ষ দেখিলা।।

এখারন এবান এক্রিকের ক্রিক্তির বিশ্বর্থ বিশ্বরথ বিশ্বর্থ বিশ্বরথ বিশ্বরথ

তালখাড়ি – তালখড়ি বর্ত্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলায় মাগুরার অন্তর্গত। যশোহর হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে সীমাথালি। তথা হইতে তিন ক্রোশ পদব্রজে তালখড়ি গ্রাম। অথবা যশোহর বিনাইদহ লাইট রেলে শিবনগর ষ্টেশন হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে ছয় ক্রোশ। এখানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ও তৎপুত্র শ্রীলোকনাথ প্রভুর প্রকট ভূমি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বঙ্গদেশে গিয়া শ্রীপদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর ভবনে পদার্পন করেন।

তথাহি - ভক্তিরত্নাকরে -"যশোর দেশেতে তালথৈড়া গ্রামে স্থিতি। মাতা সীতা, পিতা পত্মনাভ চক্রবর্ত্তী॥

### 17

দণ্ডেশ্বর — দণ্ডেশ্বর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। স্থবর্ণরেখা নদীর তীরে ধারেন্দার সমীপত্ত গ্রাম। এখানে প্রভু গ্যামানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের আবাস ছিল। পরে উৎকলে গিয়া বাস করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে

"গৌড়দেশ মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম।

যথা পূর্বের কৃষ্ণ মণ্ডলের বাসন্তান।

তারপর উৎকলেতে করিলেন বাস।

কি বলিব দণ্ডেশ্বরে অন্তুত বিলাস।

যেই পথ দিয়া শ্রামানন্দের গমন।

শ্রামানন্দে দেখি সবে জুড়ায় নয়ন।"

ভক্তিগ্রন্থ লইয়া।গোড়দেশে আগমন করতঃ উৎকলের পথে প্রতু শ্রামানন্দ দণ্ডেশ্বরের গ্রামে আগমন করেন। গৃহত্যাগ কালে প্রভু শ্রামানন্দ গঙ্গাস্থান যাত্রীগণের সঙ্গে দণ্ডেশ্বর হুইতে।ক্সিম্মিকান্ডেভক্সাকাস্থাক্সাম্থেন। CC-0. In Public Domain. Digitized by Multivilar তথাহি তত্ত্রৈব--"দণ্ডেশ্বর গ্রামে পিতামাতার সাক্ষাতে। বিদায় হইয়া আইলা অম্বিকা গ্রামেতে॥

ছাপাঞ্জাম—দাবহাটা বা দীপাগ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত।
হাওড়া স্টেশন হইতে শেওড়াফুলী হইয়া তারকেশ্বর রেলপথে হরিপাল
স্টেশন। তথা হইতে ৯ বা ১০নং রুটে বাস (বেনারস রোড়) অহল্যাবাঈ
রোড়ে গজার মোড় নেমে বাস পরিবর্ত্তন করতঃ ১৬নং দক্ষিণেশ্বর-চাপাডাঙ্গা
দ্বীপা রথতলা নেমেই শ্রীমন্দির। ধর্মতলা বিষ্ণুপুর বাসে যাওয়া যায়।
এখানে সেবার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে। এখানে শ্রীপাট প্রকাশ উৎসব
উপলক্ষ্যে রথমাত্রার দিন হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত ৯ দিন যাবং লীলাগান ও
বিরাট মেলা হয়। দোলের পর দ্বিতীয়াতে দোল উৎসব হয় ঐ সময়
অপ্রাকৃত কদম্ব পুষ্প প্রক্ষুটিত হয়। ইহার দর্শনে বহুলোক সমাগম হয়।
এখানে ঠাকুর অভিরামের শিশ্ব কৃষ্ণানন্দ অবধ্তের শ্রীপাট বিরাজিত।
অভিরামের আদেশে কৃষ্ণানন্দ দ্বীপাগ্রামে শ্রীগোপাল সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি — শ্রীঅভিরাম লীলামূতে —

"দ্বীপাদ্ধারহাটা ইবে করহ গমন।

সেখানে গোপাল সেবা করহ স্থাপন॥

তাঁহা হৈতে পাইবা তুমি অমূল্য রতন।

স্থাপন করি গোপালে করহ সেবন॥"

অভিরাম এই বাক্য বলিলে কৃষ্ণানন্দ বলিলেন, আপনি তথায় গ্রমন করিয়া সেবা স্থাপন করন। তথন ঠাকুর অভিরাম আসিয়া গ্রামবাসী-দিগকে আহ্বান করিলেন এবং সবার সহযোগিতাক্রমে শ্রীগোপাল মূর্ত্তি স্থাপন করতঃ মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। পর দিবস প্রভাতে কৃষ্ণানন্দ নিবেদন করিলেন যে প্রভু আমার মত অস্পর্শীকে যখন নিজগুণে করুণা করিলেন তখন কৃপাশক্তির এক নিদর্শন রাখুন। তখন অভিরাম ভক্তবাঞ্জা পূর্ণ করিলেন।

তথাহি — তত্ত্রব —
"তখন শিস্তোর সর্ম্ম জানিয়া গোঁসাই।
সে দন্ত ধারণ কাটি পুতিলেন তথাই॥
দিব্য আত্র তরুবর তুই শাখা হৈলা।
দেখিতে দেখিতে শাখা বাড়িতে লাগিলা।
ইহা দেখি সবাকার হইল বিশ্বয়।
কৃঞ্চানন্দ অবধূত আনন্দ হাদ্য়॥

এইভাবে অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিয়া ঠাকুর অভিরাম কৃষ্ণানন্দ অবধূতকে দ্বারহাটায় শ্রীগোপালদেবের সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

দেউলি দেউলি বাঁকুড়া জেলায় বনবিষ্ণুপুরের অন্তর্গত দারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিশু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বল্লভের শ্রীপাট।

> তথাহি— শ্রীভক্তি রত্নাকরে— "শ্রীকৃষ্ণবল্লভ দেউলি গ্রাম নিবাসী।

শ্রীনিবাস আচার্য্য নরোত্তম ও শ্রামানন্দসহ ব্রজ্ঞাম হইতে গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আসিলে রাজচরগণ গ্রন্থ অপহরণ করে। আচার্য্য বিরহে বিহ্বল হইয়া গ্রন্থ অন্বেষণে দশদিন নগর ভ্রমণ করিলেন। একদা এক বৃক্ষতলে উপরিষ্ট আছেন। সেই সময় এক ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আচার্য্য তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি বলিতে লাগিলেন।

তথাহি - শ্রীপ্রেমবিলাসে — "দেউলি বলিয়া গ্রাম অতি দূর নয়। নদী পারে অর্দ্ধ ফ্রোশ মোর বাসা হয়॥"

তারপর তিনি বলিলেন আমার নাম কৃষ্ণবল্লভ। নদীপারে অর্ফ ক্রোশ দূরে দেউলি গ্রামে আমার বাস। কৃষ্ণবল্লভ রাজ-কর্মাচারী ছিলেন। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy আচ'র্য্য তাহার মুথে গ্রন্থের সন্ধনি পাইয়া, তাহার আহ্বানে তাহার ভবনে গমন করিলেন। আচার্য্য কুষ্ণবল্লভকে শিশ্য করেন এবং দেউলি গ্রামে কুঞ্বল্লভ ভবনে অবস্থান করিয়া ভক্তিগ্রন্থ উদ্ধার করেন।

(পরুড—দেরুড় বর্জমান জেলার অবস্থিত। হাওড়া— বর্জমান মেইন লাইনে মেমারি স্টেশনে নামিয়া পুটগুড়ি বাসে আসিয়া, পুটগুড়ি হইতে শ্রীপাট দেড় মাইল। বর্জমান-পুটগুড়ি, কালনা পুটগুড়ি, কাটোয়া-পুটগুড়ি নবদ্বীপ পুটগুড়ি বাস পাওয়া যায়। এখানে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকত্যা নারায়ণী দেবীর পুত্র ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট। এই স্থানে বসিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ১৪৯৫ শকান্দে "শ্রীফ্রীটেতত্য ভাগবত" গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট দেরুড় অবস্থান সম্পর্কে শ্রীপাট দেরুড় হইতে ১৩৭১ সাল ২৪শে জ্যুষ্ঠ তারিখে প্রচারিত পুঁথি উদ্ধৃত বচন। যথা—

"রাঢ়দেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচারিয়া।
উপনীত হইলা শেষে দেরুড়া আসিয়া॥
কেশব ভারতী যথা করি বালালীলা।
শৃঙ্গারী মঠেতে গিয়া সয়াস লইলা॥
তার ভ্রাতুপুত্র ইয় গোপাল ব্রন্মচারী।
যার পুত্র গোপীনাথ অতি সদাচারী॥
এই গ্রামে তিঁহো বাস করেন এখন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে মোরা আইলাম যখন॥
গোপীনাথ আর ভক্ত রাম হরিদাস।
অনেক ভক্তের সঙ্গে আইলা প্রভু পাশ॥
ভক্তি করি প্রভুরে সবে প্রণাম করিলা।
হরিনাম গাহি তবে নাচিতে লাগিলা॥
ভোজনাদি শেষ করি মুখ শুদ্ধি তরে।
হরিতকী মাগিলেন নিত্যানন্দ মোরে॥

को शहर हि

পূর্বের সঞ্চিত এক হরিত্কি লৈয়া। স্বাদ্ধ বিভিন্ন প্রভূর শ্রীকরে মুঞি দিলাম ভাঙ্গিয়া॥ হাসি প্রভু বলে তুমি রহ এই স্থান। এথা রহি গাও তুমি চৈতক্য গুণগান॥ প্রভূরে দেখিবে হেথা না হইও চঞ্চল। এথা থাকি কর সব জীবের মঙ্গল।। প্রভুর বিগ্রহ এই করহ স্থাপন। বিগ্রহে প্রভুরে সদা পাবে দরশন॥ সেই আজ্ঞা শিরে ধরি মুঞি অল্পজ্ঞান। লিখিলা এ গ্রন্থ তাঁর পদ করি ধ্যান ॥ চৌদ্দ শত সাতার শকের গণন। নিত্যানন্দ ধ্যানে গ্রন্থ হৈলা সমাপন ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈত্ত নিত্যানন্দ পঁহুজান। বুন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।

১৪৫৭ শকাব্দের পূর্বেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর দেনুড়ে শ্রীপাট স্থাপন করেন।

দেবগ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। নলহাটি আজিম গঞ্জ রেলপথে সাগরদীঘি ষ্টেশন হইতে হিরোলা যাজিগ্রামের নিকট দেব-প্রাম অবস্থিত। কাটোয়া-আজিমগঞ্জের মধ্যবর্তী খাগড়াঘাট স্টেশন হইতে বাসে বহরমপুর। তথা হইতে ২/৩ মাইল পথ। এখানে শ্রীল বিশ্বনার্থ চক্রবর্ত্তী পাদের জন্মস্থান।

> তথাহি—জীনরোত্তম বিলাসে গ্রন্থকর্তার পরিচয়ে— তাঁর প্রিয় শিশু বিশ্বনাথ দ্য়াময়। যাঁর জ্**ন্মকা**লে হৈল সবার বিশ্বায় ॥ জন্ম ঘরে তেজঃপুঞ্জ অগ্নির সমান। ক্ষণেক থাকিয়া তাহা হৈল অন্তৰ্দ্ধান॥

বালক দেখিয়া সুখ বাড়িল সবার।
মধ্যে মধ্যে বালকের দেখে-চমংকার॥
দেবগ্রামবাসী লোক সতত আসিয়া।
বক্ষে করি রাখে কেহ না দেয় ছাড়িয়া।।

কোপাছিয়:— দোগাছিয়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহলালগোলা রেলপথে মৃড়াগাছা প্তেশন। তথা হইল ছই মাইল দূরে বড়গাছির নিকট অবস্থিত। কৃষ্ণনগর শহর হইতে ছই মাইল দক্ষিণ-পূর্বের
অঞ্জনা নদীর তীরে অরস্থিত। কৃষ্ণনগর প্তেশন হইতে কিছু পাকা ও কিছু
কাঁচা পথে রিক্সাযোগে যাওয়া যায়। এখানে প্রভু নিত্যানন্দ পার্ষদ পদকর্তা দিজ বলরাম দাসের শ্রীপাট।

#### তথাহি—জ্রীপাট নির্ণয়ে—

"দোগাছিয়া গ্রামেতে বলরাম দ্বিজবর"

ইহা প্রভু নিত্যানন্দের বিহারভূমি। শ্রীগোরাঙ্গদেবের আদেশে প্রেম প্রচারের জন্ম গৌড়দেশে আসিয়া প্রভু নিত্যানন্দ দোগাছিয়া প্রামে বহু লীলা করেন।

# माह बाह्यपश्चित्रभन प्रवाहत हरोजा वा 🔻 बीजावर हराव भारप हारेएकमा

প্রাবেক্ষা বাহাদুবপুর – ধারেন্দা বাহাতুরপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্বে রেলপথে হাওড়া ষ্টেশন হইতে খড়গপুর ষ্টেশনে নামিতে হয়। তথা হইতে বাসে কলাইকুণ্ডায় নামিয়া এক মাইল রিক্সায় যাইতে হয়। এখানে শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর প্রকাশমূর্ত্তি প্রভু শ্রামানন্দের জন্মভূমি।

তথাহি - শ্রীভক্তি রত্নাকরে -"ধারেন্দা বাহাত্বরপূর পূর্ব্বা স্থিতি।
শিষ্টলোক কহে শ্রামানন্দ জন্ম তথি।।"

এখানে বহু শ্রামানন্দ পরিকরের বিহারভূমি। ভীমশীরিকর, রসময়, বংশী, মথুর, রসিক মঙ্গল গ্রন্থের লেখক শ্রীগোপীজনবল্লভ প্রভৃতির প্রকট-ভূমি। প্রভু শ্যামানন্দের আদেশে রসিকানন্দ প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে ধারেন্দায় রসময়ের ভবনে পদার্পণ করেন। তথায় চার মাস অবস্থান করিয়া मक्षीर्जन विलास्मत माभाग्य धारतन्त्राचामीर्भगरक भ्रम करतन এवर वक् वाक्टिक भिष्ठ कतिया भूतम देवक्षव करतन । तिमकानन्य कूछि वरमत व्यास ধারেন্দার প্রতাপী রাজা ভীমশীরিকরকে ত্রাণ করেন। ভীমশীরিকর রস্ত্র-ময়ের মাতামহ।

তথাহি- শ্রীরসিক মঙ্গলে — "একদিন সভা করি ভীমশীরিকর। বসিলেন আপনার গৃহের ভিতর॥ সেইখানে রসিক সগোষ্ঠি করি সঙ্গে। ভীমশীরিকরে গিয়া সম্ভাষিল রঙ্গে॥

ভীমশীরিকর চরম বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। বৈষ্ণব বেশ্ধারী রসিকা নন্দকে দেখিয়া তিনি অগ্নিসম জ্বলিয়া উঠিলেন। বহু বাকবিতগুর প্র রাজসভায় রাজপণ্ডিতগণের সঙ্গে রসিকানন্দ শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে রাজপণ্ডিতগণ পরাভূত হইলে রাজা রসিকের চরণে শরণ লইলেন। রসিকের কৃপা প্রভাবে দম্মারাজ মহাভাগবত হইলেন। তারপর রসিকানন্দ রসময়ের গৃহে স্বসেবিত শ্রীগোপীবল্লভদেবের বিবাহ অনুষ্ঠান করিলেন।

তথাহি—তত্ত্বৈব—

"আপনার নিজালয়ে, শ্রীগোপীবল্লভ রায়ে,

মন কৈল বিভার কারণ॥

কারিগর আনাইয়া, ঠাকুরাণী প্রকাশিয়া,

বিভার সামগ্রী কৈল তথা।।

तमभग्न वरभी चरत, हैकल ज्वा छेनेट्राद्र,

সবাকারে কহে বিভা কথা।।"

রসময়ের ঘরে তিনদিন মহোৎসব হইল। রসময় অধিবাস করাইয়া ঠাকুর গৃহে আনিলেন। রসিকানন্দ বিবাহকার্য্য সমাপন করতঃ শ্রীগোপী-বল্লভদেবকে প্রেয়সীসহ স্বভবনে লইয়া গোলেন। সকলেই যুগল মূরতি দর্শনে মোহিত হইল। ধারেন্দায় প্রভৃ শ্রামানন্দের শ্রীশ্রামরায় বিরাজিত। প্রকট বিহারকালীন প্রভু শ্রামানন্দ যে সকল স্থানে মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছেন প্রায় সর্বব্রই শ্রীশ্রামরায়কে লইয়া গিয়াছেন। অস্থিকা হইতে ঠাকুর স্বাধানন্দ স্বশিশ্র শ্রামানন্দের প্রভাব শুনিয়া ধারেন্দায় আগমন করেন এবং শ্রামানন্দ ও রসিকান্দকে অশেষ কুপাশীর প্রদান করেন।

প্রথে শক্তিগড় ষ্টেশনে নামিয়া বড়গুল বাসে বড়গুল নামিবে। বড়গুল হইতে দামোদর নদ পার হইয়া যাইতে হয়। বড়গুল হইতে ধামাশ ৫/৬ কিঃ মিঃ পথ হবে। এখানে শ্রীরামাই পণ্ডিতের শিশ্য শ্রীরামচন্দ্রের

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—
"ধামাশের রামচন্দ্র তপোরনে বাস ॥"
তথাহি—শ্রীমুরলী বিলাসে—
"ধামাশে নিবাস বিপ্রকুলে জন্ম তাঁর।
রামচন্দ্র নামে খ্যাত অতি সুকুমার॥"

রামচন্দ্র ধামাশ হইতে গ্রহণ করেন। তারপর রামাই পণ্ডিতের আদেশে পণ্ডিতের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর রামাই পণ্ডিতের আদেশে রামচন্দ্র উদাসীন হইয়া পশ্চিম দিকে গ্রমন করতঃ দামোদর পার মল্লভূমিতে এক তপোবনে উপনীত হইলেন। সেই বনে অবস্থানকারী তাঁহার মাতৃল পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী তাহাকে বিবাহ করাইলেন। রামচন্দ্র তথায় বাস করিয়া শীকৃষ্ণ বৈষ্ণৰ সেবা আরম্ভ করিলেন।

শ্রী এ ধাম লবদ্বীপ — শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপ নদীয়া জেলায় অবস্থিত।
শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে শিয়ালদহ হইতে কৃষ্ণনগর নামিয়া ছোট
গাড়ীতে নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে নামিতে হয়। তথা হইতে নদী পার হইয়া
শ্রীশ্রীধাম নব্বীপ। হাওড়া হইতে বারহাওয়া লাইনে নবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে
নামিতে হয়।

এখানে কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রকটভূমি। কলির প্রথম সন্ধ্যায় ব্রজরাজ নন্দন মুরলীমনোহর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বধামময় নব-দ্বীপন্ত মায়াপুর নামক স্থানে বিপ্ররাজ জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবীর উদরে ১৪০৭ শকে ফাল্লনী পূর্ণিমাযোগে প্রকট হন।

তথাহি—শ্রীজৈমিনী ভারতে—
স্বর্গ নদী তীরন্থিত নবদ্বীপে জনালয়ে।
তত্র দ্বিজাত্মরূপে জন্মিয়ামি দ্বিজালয়ে॥

তথাহি—শ্রীউদ্ধাম্নায় তন্ত্রে—
অবতারং বিদং কুত্বা জীব নিস্তার হেতুনা।
কলৌ মায়া পুরীং গত্বা ভবিষ্যামি শচীস্থত॥
এই নবনীপ মহিমা শ্রীভৃক্তি রত্নাকর গ্রন্থে শ্রীনরহরিদাস বর্ণন করিয়াছেন।

তথাহি— ঐতিক্তি রত্নাকরে — ১২ তরঙ্গে —
"ভারতবর্ষ ভেদে প্রীনবদ্ধীপ হয়।
বিস্তারিয়া প্রীবিষ্ণু পুরাণে নিরূপয়॥"
তথাহি— প্রীবিষ্ণু পুরাণে— (২/৩/৬-৭)
ভারতস্থাস্থ বর্ষস্থ নব ভেদান্নিশায়ম্।
ইন্দ্রদ্ধীপঃ কসেরুশ্চ তামবর্ণ গভস্তিমান্॥
নাগদ্ধীপ স্তথা সোমো গদ্ধর্বস্তথা বারুণং।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপ সাগরসম্ভূতঃ।

যোজনানাং সহস্রস্ত দীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাং। সাগরসমভূত ইতি সমুদ্র প্রান্ত বর্ত্তীতি শ্রীধরস্বামি ব্যাখ্যা। নবমস্তাস্ত পৃথঙনানাকথনাং নামাপি নবদ্বীপোহয়মিতি গম্যতে॥ ইথে যে বিশেষ বিষ্ণু পুরাণে প্রচার। সর্ব্বধামময় এ মহিমা নদীয়ায়॥

নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে। শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি দীপ্ত যাতে॥ শ্রবণ কীর্ত্তন আদি নববিধ ভক্তি। দেখহ শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্দে প্রহলাদের উক্তি॥

व श्रीय क्या दिवतास वर

কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে॥
দ্বীপনাম প্রবণে সকল ফু:খ ক্ষয়।
গঙ্গা পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়॥
পূর্বেব অন্তরীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোক্রম দ্বীপ শ্রীমধ্য দ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ ঝতু জহু, মোদক্রম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥
এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়।
প্রভূপ্রিয় শিব শক্ত্যাদি শোভে সদায়॥

তথাহি প্রাচীনৈক্তং —
ধোয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভাজজ্ঞাহ্নবী তটে॥
শিরপঞ্চ স্বিতং শক্তি সহিতং ভক্তিভূষিতং।
তন্তর্মধ্যাদি নবধা দ্বীপ দিবান্মনোহরং॥
তৎপঞ্চ রোজনং কেচিদদন্তি ক্রোশ বোড়শং।
মারাপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগ্বদ্গৃহঃ॥

পূর্বাবতারে যে ধামে যে যে লীলা।
গুপ্ত নবদ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা।
পূর্ব পূর্ব নবদ্বীপ ধামে যে বিহার।
সেরপ বিহারে সদা শচীর কুমার।
ব্রহ্মাদির অগোচর নবদ্বীপ লীলা।
যারে জানাইল প্রভু সেই সে জানিলা।
একদিন যে লীলা করেন নদীয়ায়।
সহস্র বদনে তার অন্ত নাহি পায়।
যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে।
সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া বিহরে।
নদীয়া বসতি অন্ত ক্রোশ কেহো কয়।
অচিন্তা ধামের শক্তি সব সত্য হয়।
নবদ্বীপ ধাম পদ্ম পুষ্পপ্রায় রীত।
ক্রণক সঙ্কোচ ক্লে হয় বিস্তারিত।

প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূরে।
সে আইসে শীঘ্র তারে দূর নাহি ফুরে।
আনয়ে অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ত্তন তানে।
অল্প স্থান বিস্তার তা কেহো নাহি জানে।
সর্বর প্রকারেতে নবদ্বীপ প্রেষ্ঠ হয়।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলস্য়।।"
নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচক্র ভগবান।।
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ স্থমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ সায়াপুর।।
মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর মহিমা কেবা বা নাহি গায়।।

যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর। হৈন মীয়াপুরে চলে আচার্য্য ঠাকুর।।

নবদ্বীপের নামকরণ সশান ঠাকুর কর্তৃক দ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ও রামচন্দ্র কবিরাজকে দর্শন প্রসঙ্গে ভক্তিরত্বাকরে বর্ণিত রহিয়াছে। তদমুকরণে উল্লেখিত হইল।

অন্ত দ্বীপ—শ্রীঈশান দাস ঠাকুর, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্র সমবিব্যহারে মায়াপুর হইতে অন্ত ন্ধীপে প্রবেশ করিলেন। ব্রজে গোবংস্থা হরণে অপরাধী ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা করিলেও আত্মগ্রানি পরবশ হইয়া ব্রহ্মা আপনার মোচন উদ্দেশ্যে আগত চৈতন্ত অবতার চিন্তা করিয়া নবদ্বীপে আতোপুর নামক স্থানে গৌরাঙ্গ চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ভক্তবংসল প্রভু গৌরাঙ্গ দর্শন প্রদান করিতে ব্রহ্মা স্তব আরম্ভ করিয়া বলিলেন; "তোমার অবতারকালে আমায় নীচকুলে জন্মাইয়া তোমার নামগানে প্রমন্ত রাখিবে। পূর্ববং মায়াবদ্ধ করিবে না। পরিশেষে চৈতন্তব্ জানিতে চাহিলে গৌরাঙ্গদেব সমস্ত বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি এই স্থানের নাম অন্ত রীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সীমন্ত দ্বীপ — তারপর সিমুলিয়া গ্রামে যান। তাহাই সীমন্ত দ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। একদা কৈলাসে শঙ্কর গোরাঙ্গ চিন্তা করিয়া তাহার পার্ধদ বর্গের নাম উচ্চারণ করতঃ নৃত্যাবিষ্ট হইলে কম্পিত কৈলাস গিরি পার্বতী সমীপে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। বার্তা শুনিয়া পার্বতী শঙ্কর সমীপে আসিলেন। শঙ্করের ভাবে শঙ্করীও ভাবিত হইলেন। নৃত্যাবসরে ব্যাঘ্রাচর্মাসনোপরি একাসনে উপবীষ্ট হইয়া পার্বতী নৃত্যরহস্থাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্কর সমস্ত বর্ণন করিয়া প্রসঙ্গে বলিলেন এই অবতারে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সবার সর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া সর্ব অবতারের ভক্তগণকে প্রেম প্রদানে অভিলায় পূর্ণ করিবেন। এই বার্তা শুনিয়া পার্বতী লোভাকৃষ্ট মনে নবদ্বীপের এই স্থানে আসিয়া গৌরাঙ্গদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তার প্রেম্বরণে প্রভু গৌরাঙ্গ স্বরূপে দর্শন প্রদান করিলেন। তার তেওঁ মনে নবদ্বীপের এই স্থানে আসিয়া গৌরাঙ্গ স্বরূপে দর্শন প্রদান করিলেন।

অভূতপূর্ব্ব রূপমাধুরী দুর্শনে ভারাবিষ্ট পার্বতী স্তব সহকারে বলিলেন, পূর্বে তোমার ভক্ত চিত্রকেতু রাজাকে অযথা অভিশাপ প্রদান করিলেও সে আমার স্তব করিল। কিন্তু আমার এই অপরাধের ক্ষমা কি উপায়ে পাইতে পারি তাহার বিধান করুন।" প্রভূ বলিলেন, "তোমার বাঞ্ছা পূর্ব হইবে।" গৌরাল অন্তর্ধানে দেবী প্রভূর পদধূলি সীমন্তে ধারণ করিলেন। সেই হেতু এই স্থান সীমন্ত দ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

পোদ্রমন তারপর গাদিগাছা গ্রামে এলেন। গাদিগাছা গ্রামই গোদ্রুমদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ। একদা দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আপনার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা বাক্য স্থারণ করিয়াও মন প্রসন্ন করিলেন না ভাবিলেন পূনঃ যদি দণ্ড প্রদান করিয়া আমায় দাস করেন তবেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তথন এই কথা শুনিয়া সুরভি বলিল, চিন্তা কি! আগত কলিতে গৌরাঙ্গ অবতারে সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এই বাক্য বলিয়া সুরভি ইন্দ্রকে লইয়া নবদ্বীপে আগমন করতঃ নবদ্বীপ শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। সুরভি গৌরাঙ্গ আরাধনা করিলে প্রভু তাহাকে দর্শন দিলেন এবং অভিলবিত বর প্রদান করিলেন। সে সময় ইন্দ্র প্রভুর সমীপে আসিয়া সবিনয়ে বহুত মিনতি করিলেন। প্রভুও ইন্দ্রের অভিলবিত বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সুরভি অশ্বথ বৃক্ষতলে বিলাস করিয়াছিল সেজন্য সে স্থানের নাম 'গোদ্রুম' বলিয়া খ্যাত হইল।

মপ্রান্ত্রীপ — তারপর মাজিতা গ্রামে এলেন। মাজিতা গ্রামই মধ্য-দ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে সপ্তথাষি গৌর আরাধনা করিলে মধ্যাহ্ন স্থ্যসম মধ্যাহ্নকালে প্রভু দর্শন প্রদান করিলেন। মধ্যাহ্নের স্থ্য সদৃশ মধ্যাহ্নকালে দর্শন করায় তদবধি মধ্যদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

তারপর বামনপৌর্থেরা গ্রামে এলেন। তথায় এক বিপ্রের পুষ্করতীর্থ দর্শন করিবার প্রবল অভিলাষ জন্মিল। দৈহিক অসমর্থতা হেতু চিন্তায় আবুল হইলেন। বিপ্রের আকুলতা দর্শনে অন্তর্য্যামী তীর্থরাজ পুষ্কর এক

কুন্তু সৃষ্টি করিয়া সলিলরপে বিপ্রকে দর্শন দিলেন। বিপ্রকে বলিল, "আমি পুষ্ণর জলরপে এই কুণ্ডে বিরাজমান। তুমি অরগাহন করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" তীর্থরাজকে দর্শন করিয়া বিপ্র বল্ল স্তব করতঃ শেষে বলিল, "আপনি আমার জন্ম এখানে আসিয়াছেন।" তীর্থরাজ বলিলেন-"এই নবদীপেই সর্ববতীর্থ বিরাজ করে।" তৎপরে গৌর অবতার তত্ত্ব সকলই বলিলেন। শুনিয়া বিপ্র সেই সৌরাঙ্গ অবতার মূর্ত্তি দর্শনের জন্ম ব্যাকুল হইলেন। পুষ্ণরতীর্থ অন্তর্ধান করিলে দৈববাণীতে প্রভূ বলিলেন, "অবশা তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।" সেই বিপ্র পুষ্ণর ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইল।

তারপর হাটডাঙ্গা গ্রামে আসিলেন। এখানে উচ্চ স্থানোপরি পূর্বের আসিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ নিজ নিজ অভিলাষ উদ্ঘাটন করতঃ গৌরভক্ত গুণকীর্ত্তনে প্রমন্ত হইলেন। এই উচ্চ স্থানোপরি নৃত্যগীতাদি করিয়া-ছিলেন বলিয়া 'উচ্চহট্র' নাম হইল।

কোলদ্বীপ — তারপর কুলিয়া পাহাড়পুরে উপনীত হইলেন।
কোলাদ্বীপ পার্ববিতাখা ইহার নাম। এখানে কোলদেবের এক ভক্ত
নিরন্তর আরাধনা করিতেন। ইষ্ট দর্শনে ব্যাকুল হইলে প্রভু বরাহরূপ
ধারণ করিয়া দর্শন দিলেন। বিপ্র স্তবাদি করিলে বলিলেন, "কলি-গোরা
অবতারে সব দর্শন হইবে। বিপ্র ভাগবত পুরাণাদি বাক্য স্মরণ করতঃ
নিশ্চিন্ত হইয়া তৎকালে নিজ জন্ম চিন্তা করিলে দেববানীতে প্রভু বলিলেন,
"তে'মার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" পর্ববিত্রপ্রমাণ কোলদেবকে এই স্থানে দর্শন
করায় এই স্থান "কোলদ্বীপ" নামে খ্যাত হইল।

তারপর সমুদ্রগতি গেলেন। সমুদ্র এখানে আসিয়া গঙ্গার ভাগ্য প্রশংসা করিলে সমুদ্রের ভাগ্য বর্ণনা করিল। সমুদ্র বলিল, "আমায় সন্ম্যাসীরূপ দেখিতে হইবে তাই তোমাকে আশ্রয় করিয়া নদীয়ায় গৌর-কিশোরের রূপলীলা মাধুরী দর্শন করিব। কতদিন পরে গৌরাঙ্গ প্রকট

হইয়া সুরধনী নীরে লীলাকালে সমুদ্র সেই লীলারপে মাধুরী অবলোকন করতঃ নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। গঙ্গাসহ সমুদ্রগতির একত্র মিলন "সমুদ্রগতি" নাম কথিত হয়।

তারপর চাপাহাটী প্রামে এলেন। ইহা পূর্বে নাম 'চম্পেক হট'। এখানে চম্পিক পুঁপোর কানন ছিল। মালীগণ পুষ্প চয়ন করিয়া এখানে হাট বসাইতেন। ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ এই পুষ্প ক্রেয় করিয়া দেবার্জনা করিতেন। এই প্রামে এক বিপ্র ছিলেন তিনি চম্পেকপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করিতেন। একদা বহু পুষ্পে অর্জনা করিয়া শ্রামল স্থন্দররূপ চিন্তা করিতেই শ্রামল স্থন্দররূপে গৌরাঙ্গ-বরণ দর্শন পাইলেন। চম্পেকপুষ্প সম গৌরাঙ্গ-বরণ দর্শন করিয়া বিপ্র বিহবল হইলেন। শাস্ত্রবিচারে উপলব্ধি করিলেন কলিম্বণে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া শ্রীগোরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন। অবতারে বিলম্ব জানিয়া বিপ্র দর্শন মানসে ব্যাকুল হইলেন। সহসা বিপ্রের নিদ্রাকর্ষণ হইলে সংগ্র গৌরচন্দ্র দর্শন দিলেন। চম্পক কুসুম সমরূপ মাধুরী দর্শনে বিপ্র প্রেমে গর্ডাগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চম্পকপুষ্পে দেখিয়া বিপ্র বিলিল 'তুমি আমার গৌরাঙ্গ ক্ষুবণ করাইলে।' এইরূপ ভাবাবেশে বিপ্র কালাতিপাত করিলেন। তদবধি 'চম্পকহট্' নাম খ্যাত হইল।

ষাতুদ্বীপ — তারপর রাতুপুরে গেলেন। ইহাকে ঋতৃদ্বীপ বলে।
বড়ঋতু এখানে গৌর আরাধনা করেন। সেজক্য এ স্থান 'ঋতুদ্বীপ' নামে
খ্যাত হয়। তারপর বিভানগরে গেলেন। বৃহস্পতি এখানে গৌর আরাধনা
করেন। তাহাকে গৌরাক দর্শন দিয়া বলিলেন, আমি সপার্ষদে প্রকট
হইব। তুমি বিভার প্রচার কর। বৃহস্পতি গৌরাঙ্গের বিভাবিলাস কারণে
বিভা প্রচার করায় 'বিভানগর' নাম হয়।

ভাইদীপ—তারপর জাহ্নগরে প্রবেশ করিলেন। ইহার নাম পূর্বে 'জাহ্নদীপ' ছিল। এখানে জহ্নমুনি আগমন করিয়া গৌর আর্থিনা করেন। প্রভ্ সন্নাসীরাপে তাঁকে দর্শন প্রদান করেন। প্রভ্ অভিলযিত বর প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলে ধূলিধূসরিত অঙ্গে মৃনি তথায় রহিলেন। সে কারণে জাক্তবীপ নাম হইল ।

মোদ দেম দ্বীপ ইহার পূর্বনাম ছিল। রাম অবতারে সীতা লক্ষণসহ পিতৃসতা পালনের জন্ম রামচন্দ্র বনভ্রমণ করিতে করিতে নবলীপে আসিয়া নিজ লীলাস্থলী স্থারণ করতঃ ইবং হাস্থা করিলেন। জানকী হাস্থোর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রামচন্দ্র সমস্ত গৌরাঙ্গলীলা তর বর্ণন করিলেন, বহুদ্বট বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন। সীতা নবলীপলীলা দর্শন করিতে বাঞ্জা করিলে রাম তাঁহাকে নয়ন মুদিত করিতে বলিলেন। নয়ন মুদিয়া সীতা সমস্ত গৌরাঙ্গলীলা দর্শন করিতে বাঞ্জা করিলেন। এইভাবে সকলের হৃদয়ামোদ বৃদ্ধি হওয়ায় এই স্থান 'মোদদ্রুম দ্বীপ' আখা। হইল।

তথা হইতে বৈকুপপুরে চলিলেন। একদা নারদ বৈকুপ হইতে কিলাসে শঙ্কর সমীপে গোলেন। শঙ্কর অ গ্রামন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে নারদ বলিল, "বৈকুপনাথ সমীপে নদীয়া লীলা রহস্তা শুনিয়া আপ্রনার সমীপে আসিলাম।" তারপর তথা হৈইতে নারদ নবদ্ধীপে আগ্রমন করিলেন। এই স্থানে দাঁড়াইয়া আরাখনা করতঃ গণসহ বৈকুপনাথকে দর্শন করিয়া দ্বারকায় গোলেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণ মৃনির অভিপ্রায়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ দেখাইয়া পুনঃ কৃষ্ণরূপ ধরিলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তক আবীষ্ণ হইয়া কৈলাসাদি সর্ববিদ্যান সকলের ধরায় প্রকটবার্তা প্রচার করিলেন। তারপর পুনঃ নরদ্বীপে আসিয়া দ্বারকাসম দর্শন বাঞ্ছা করিলেন। চতুর্দিকে দেখিতেই মুনি দ্বারকার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া গৌরাঙ্গ দর্শন করিলেন এবং অভিলবিত বর লাভ করিলেন। এই স্থানে নারদম্নি নারায়ণের দর্শন লাভ করেন, সেজন্য এইস্থানের 'বৈকুপ্রপুর' নাম হয়। তথা হইতে

মাতাপুরে এলেন। ইহার পূর্বনাম মহৎপুর ছিল। পাওবগণ বনবাসকালে একচাক্রায় আসিলে বলরাম তাহাদিগকে নবদ্বীপের তত্ত্ব বলিয়া নবদ্বীপে পাঠাইলেন। পাওবগণ নবদ্বীপে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। তাহাদের মহতত্ত্বে 'মহৎপুর' আখ্যান বয়।

ক্রজন্ত্র বিলাস কারণে 'রুদ্রীপ' নাম হইল।

তথা হইতে বেলপৌখেরা প্রামে এলেন। ইহার পূর্বনাম বিলপক্ষ ছিল। এখানে পঞ্চবক্ত্র নামে এক শিবসূর্ত্তি ছিল। তিনি কৃষ্ণ বিষয়ক আর্ত্তি পূরণ করিতেন। একদা বহু তপস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া মনোরথ কারণ এক পক্ষকাল বিল্বদলে তাঁহার অর্চন করিলেন। তুই হইয়া আশুতোষ বর দিতে চাহিলে বিপ্রগণ যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সেই বর প্রার্থনা করিলেন। শস্ত্ কৃষ্ণসেবা সর্বব্রেষ্ঠ কহিল। বিপ্রগণ কহিল, "কি প্রকারে তাহা লাভ হইবে।" শস্তু বলিলেন, "অনায়াসেই তাহা লাভ হইবে।" নবদ্বীপে কৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইলে তাহার সমীপে অধ্যয়নরত হইয়া সেবাস্থ্য লাভ করিবে। বিপ্রগণ কৃতার্থ হইল। এক পক্ষ বিল্বদলে শিবার্চন কারণে 'বিল্পক্ষ' নাম হইল।

তারপর ভারুইডাঙ্গা চলিলেন। এখানে ভরগাজ মুনি তপস্থা করেন।
সমুজাদি তীর্থ ও চাকদহ হইয়া মুনি নবদ্বীপে আসেন। এই টিলা উপরে
গৌর আরাধনা করিলে ভুবনমোহন রূপে গৌর দর্শন দিলেন এবং মুনি
নদীয়ালীলা দর্শন বাঞ্চা জানাইলে সেই বর সমর্পণ করিলেন। টিলাপরি
ভরদ্বাজ তপ্রস্থা কারণে "ভরদ্বাজ টিলা" নামে খ্যাত হইল।

তারপর স্বর্ণবিহার গ্রামে এলেন। এখানে পূর্বে নারদমুনির শিষ্ট CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy প্রশিব্যের অন্তর্ভুক্ত এক রাজা ছিলেন। সহসা তাঁহার ঘরে এক মহাজন আসিলে রাজা সসম্মানে বসাইলেন। তারপর রাজা প্রভুর অবতার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নদীয়ায় কলিতে পীতবর্ণ অবতারের তত্ত্ব কহিলেন। শুনিয়া রাজা ব্যাকুলচিত্তে পুনরায় নবদ্বীপে জন্ম এবং প্রভুর লীলা দর্শন করিতে পারেন এই আশায় পুনঃ পুনঃ নবদ্বীপ ধামকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কৃপাময় প্রভু রাজার ব্যাকুলতায় স্বগ্নে গীতবাত্ত মুখরিত শ্যামল স্থন্দররূপে দেখা দিলেন। তারপর স্থবর্ণ বরণ ধারণে সঙ্কীর্ত্তন বিহার করিতে দেখিয়া রাজার নিজা ভঙ্গ হইল। রাজা নিজ ভাগ্য প্রশংসা করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। স্থবর্ণ বিগ্রাহের বিহার কারণে "স্থবর্ণ বিহার" নাম হইল। তথা হইতে দর্শনকার্য্য সমাপন করিয়া শ্রীনিবাস নরোত্তম, শ্যামানন্দসহ ঈশান ঠাকুর পুনঃ মায়াপুরে মিশ্রগৃহে আসিলেন।

কুলিয়। পাহাড়পুর - ব্রীপাট কুলিয়া পাহাড়পুর নবদীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপের একটি গ্রাম। এথানে বংশীবদন, কবি দত্ত, সারঙ্গ ঠাকুর, কেশব ভারতী, মাধব দাস, চৈতক্ত দাস, রামাই, শচীনন্দন প্রভৃতি গৌরাঙ্গ পার্যদগণের লীলাভূমি। কুলিয়া পাহাড়পুর সম্পর্কে পাট পর্যাটনের বর্ণন এইরপ। যথা—

"কুলিয়া পাহাড়পুর" ছইত নির্দ্ধার। বংশীবদন কবিদত্ত সারজ ঠাকুর॥ এই ছই গ্রামে তিনে সতত থাকয়। কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয়॥

তথাহি – পাট নির্ণয়ে—
"নবদ্বীপ পার কুলিয়া পাহাড়পুর।
বংশীবদন দাস যাঁহা বংশীরসপুর॥
কবিদত্ত মহাশয় ঠাকুর সারঙ্গ।
মহাপ্রভুর স্থান লীলা-খেলার তরঙ্গ॥

বংশীবদনের পিতা শ্রীছকড়ি চট্টোপাধ্যায় পাটুলী গ্রাম হইতে কুলিয়ায় আসিয়া অরস্থান করেন। ১৪১৬ শকান্দে এখানে বংশীবদনের জন্ম হয়।

তধাহি – বংশীশিকা ১ম উল্লাস 'ভাগীরথী ত<sup>ু</sup>ট রম্যে গৌডে পুণ্যে নবনীপে। কুলীয়ায়া শুভে শাকে রমেছ বেদ চন্দ্র মে॥ শ্রীবংশীবদনো যস্তাং প্রকটাহভূদদ্বিজালয়ে। সর্বসদগুণ পূর্ণা তাং বন্দেহহং মধু পূর্ণিমাং॥

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেব বংশীবদন প্রভুর সম্বীপে আসিয়া রাত্রি অবস্থান করেন। কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গের পর প্রভু শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহাকে অর্পণ করেন এবং বলিলেন যে, 'তোমার অন্তর্দ্ধানের পর তুমি পুনঃ প্রকট হইলে কোন এক স্থানে তোমার সহিত শ্রীরাম কানাইরূপে বিহার করিব। বংশী আগমনের ছই দিন পরে প্রভুর সন্মাস ঘটিলে বংশী প্রভুর ভবনে অবস্থান করিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন। কতদিনে অন্তর্দ্ধান হইলে পুনঃ রামাই পণ্ডিতরূপে প্রকট হইয়া জাহ্নবা কর্ত্ত্বক পালিত হন এবং বাদ্মাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। এখানে বংশীর ছই পুত্র চৈতন্যদাস ও নিত্যানন্দের জন্ম হয় এবং চৈতন্য দাসের পুত্র রামাই ও শচীনন্দনের জন্ম হয়।

এখানে বিফুপ্রিয়া দেরীর খুড়তুতো জ্রাতা পরাশরের পুত্র মাধব দাসের পার্ট। শ্রীবাসাঙ্গনে গৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ দর্শনে মাধবের দিব্যভাবের উদয় হয়। তদবধি তিনি সংসার বিরাগে কুলিয়ায় আসিয়া অবস্থান করেন। এবং কুলিয়ায় অবস্থান করিয়া 'শ্রীকুরু মঙ্গল' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। মহাপ্রভু ১৪৩৬ শকে বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আসিয়া বাচপ্পতি ভবন হইতে লোক ভিড়ের কারণে গোপনে কুলিয়ায় মাধব দাসের ভবনে আগমন করেন। ৭ দিন মাধব ভবনে অবস্থান করিয়া জীবোদ্ধার করেন। এখানে শচীমাতাদি আসিয়া গৌরাঙ্গ দর্শন করেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে —
'কুলিয়া নগরে আইলেন ক্যাসীনণি। সেই ক্ষণে সর্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥ সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়। শুনিমাত্র সর্বলোকে মহানন্দে ধায়।'

নবদ্বীপ হইতে গৌরাঙ্গ দর্শনার্থে এত লোক আসিল যে, অগণিত নৌকা ব্যবস্থায় সমাধান হইল না।

আবালবৃদ্ধবনিতা নদী সাঁতার দিয়া আসিতে লাগিল। লোক পারের জন্ম রাত্রিতে সুল দূঢ়তর বংশ দ্বারা যে সেতুবন্ধন করিয়া রাখিলেন—তাহা প্রাতঃকালেই চূর্ণ হইত। এত লোক হইল যে প্রভু গঙ্গাস্পানে যাইতে সমর্থ হইতেন না এইভাবে প্রভু সাতদিন তথায় অবস্থান করিয়া দেবানন্দ ও চাঁপাল গোপালাদি অপরাধীগণকে ত্রাণ করেন।

> তথাহি - চৈতন্ত চরিতামূতে — 'কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ। গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস।পরাধ॥'

প্রভূ বৃন্দাবন গমনের জন্ম নৃসিংহানন্দ কুলিয়া হইতে নাটশালা পর্য্যন্ত পথসজ্জা করেন।

কুলিয়া গ্রামে গৌরাঙ্গের সন্মাসগুরু কেশব ভারতীর শ্রীপাট।

তথাহি - শ্রীপ্রেমবিলাসে

'বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকালীনাথ আচার্য্য।
কুলিয়াবাসী বিপ্র সর্বগুণে বর্য্য॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হঞা করিলা সন্ন্য।স।

'কেশব ভারতী' নামে জগতে প্রকাশ॥'

ক সাণী ষ্টেশনের সমীপে যে কুলিয়াপাট রহিয়াছে তঁহার বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ প্রস্থের বর্ণন ব্যথা স্পাস্থা বংসর পূর্বের জনৈক

গোষ মী ঐ সেবা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ঐ স্থানের জমিদার মাধব চাঁদ বাবু খড়দহে গোষামী প্রভূকে সেবাচ্যুত করিয়া বলাগড়ের অচ্যুতানন্দ গোষামীকে সেবা প্রদান করেন। ইহার পরে কলিকাতা মলঙ্গা লেন নিবাসী কিষাণ দয়াল ধর মহাশয় মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া দেন।

চম্পটে চম্পাহট বর্জনান জেলায় অবস্থিত। নবনীপ হইতে তুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সমুজগড় ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত স্থান। এখানে গৌরাঙ্গ পার্ষদ হিজ বাণীনাথের শ্রীপাট।

তথাহি – শ্রীগোরগণোদ্ধেশ দীপিকা – 🐧 🍃 🕬 । "বাণীনাথ বিজশ্চস্পহট্টবাসী প্রভোগ প্রিয়ঃ ॥"

বেলপুখুরিয়। — নবনীপের মধ্যবর্ত্তী স্থান। প্রচৌন গঙ্গার গুড়গুড়ে খালের উত্তর তীরে রুদ্রবীপের অন্তর্গত। এখানে গৌরাঙ্গের মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। শ্রীহট্ট হইতে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদীপে আসিয়া বাস করেন।



শ্রীনালাম্বর চক্রবন্তীর সোবত বিগ্রহ।

### তথাতি - শ্রীপ্রেমবিলাসে - ৭ম বিলাস — "শচীর পিতাব গৃহ বেল পৃথ্রিয়া।"

নীলাম্বর চক্রেবর্তীর ছাই পত্র। যোগেশর পণ্ডিত ও রত্নগর্ভ পণ্ডিত। কঞানন্দ, জীব, যছনাথ কবিচন্দ্র এই তিনজন রত্নগর্ভ আচার্য্যের পূত্র। শ্রীগোরাল্ন মহাপ্রভ্ নদীয়া লীলায় রত্নগর্ভ আচার্য্য ভবনে নিয়া কুপাছলে বক্ত লীলা করেন। শ্রীলোকনাথ নামক শ্রীরত্নগর্ভ আচার্য্যের আর এক পত্রের নাম পাওয়া যায়। যিনি গৌরাঙ্গদে?বর অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপের সঙ্গে সন্নান্সে গমন করেন।

মামপার্চি — নিধাম নবদ্বীপস্ত মোদদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত মামগাছি ( মাউগাছি ) একটি স্থান। ইহা নবদীপের পশ্চিম ভাগে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভু ক্ত । নবদীপ ধাম স্কেশনের পরে ভাগুর টিকুরী স্কেশন হইতে ৫/৬ মিনিটের পথ। এখানে গৌরাঙ্গ পার্চদ শ্রীবাস্থদের দত্ত সেবা স্থাপন করেন। শ্রীবাস পশ্চিতের ভ্রাতৃকত্যা নারায়ণী দেবী পৃত্র বৃন্দাবন দাসসহ কতককাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

তথাহি - শ্রীপ্রেমবিলাসে—
"পঞ্চম বংসরের শিশু বৃন্দাবন দাস।
মাতাসহ মণমগাভি করিলা নিবাস॥

বাস্থাদেব দত্ত প্রভূর কুপার ভাজনা মাতাসহ বন্দাবনের করে ভরণপোষণ॥ বাস্থাদেব দত্তের ঠাকুর বাডীতে বাস কৈল। নানা শাস্ত্র বন্দাবন পড়িতে লাগিল॥"

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর পঞ্চম বর্ষ বয়সে কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবন হইতে মাতা শ্রীনারায়ণী দেবীর সঙ্গে মামগাছি গ্রামে গমন করতঃ শ্রীল বাস্থাদেব দত্তের ঠাকুর বা ড়ীতে অবস্থান করিয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

# আ শ্রাধামেশ্বর শ্রীগৌরাকদেবের শ্রীমূণ্ডি প্রকট রহস্যঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে অন্তর্জান করিলে বিরাহাক্রান্ত শ্রীবিফুপ্রিয়া দেবী ও শ্রীবংশীবদন অন্ধ-জল ত্যাগ করিলেন ভক্তবংসল প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়কে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া সাস্ত্রনা করতঃ বলিতে লাগিলেন।



শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত শ্রীগোরাঙ্গদেব।
তথাহি – শ্রীবংশী শিক্ষা –
"তবে প্রভু স্বপ্নযোগে বলে ছইজনে।
মিছা কেন কাঁদ সদা আমার বিহনে॥
আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিমতলায় মাতা দিলা মোরে স্তন॥
সেই নিম্ববৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্মাইয়া।
সেবন করহ তার আনন্দিত হৈয়া॥
সেই দারুমূর্তি মধ্যে মোর হবে স্থিতি।
এ লাগি সেবনে তার পাইবে পিরীতি॥
প্রভুর একথা স্বপ্নে শ্রবণ করিয়া।
ছই ঘরে ছইজনে উঠেন কাঁদিয়া॥
রজনী প্রভাত হৈলে ডাকিয়া কামার।
সেই নিম্ববৃক্ষ কার্টে চট্টের কুমার॥

তবে ডাক দিয়া প্রভু কহেন ভান্ধরে।
তৈরী করি গৌরাঙ্গ মূর্তি এই কাণ্ঠে দাও মােরে॥
ভান্ধর কাঁদিয়া কয় মাের শক্তি নাই।
প্রভু কন দিবে শক্তি ঠাকুর নিমাই॥
তবেত ভান্ধর করি প্রভুরে প্রণাম।
নির্জ্জনে বসিয়া করে শ্রীমূর্ত্তি নির্মাণ॥
এক পক্ষ মধ্যে মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া।
ঠাকুরে সংবাদ দিল ভান্ধর যাইয়া॥
ঠাকুর আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনে।
লোহ অত্ত্রে নিজ নাম করিলা লিখনে॥
তবে বক্স সেবা আদি করিয়া ভান্ধর।
প্রভুরে দেখায় ডাকি গৌরাঙ্গ স্থন্দর॥
গৌরাঙ্গে দেখিয়া বংশী ভাবে মনে মনে।
সেইত প্রাণনাথে পাইন্ত দরশনে॥"

এইভাবে শ্রীমূর্তি নির্মিত হইল। দিন স্থির করিয়া শ্রীমূর্তি স্থাপন করতঃ শ্রীবংশীবদন শ্রীযাদব মিশ্রের পুত্রকে সেবার ভার অর্পণ করেন॥

তথাহি তত্ত্বৈব

"তবে প্রভু শ্রাবাদব মিশ্রের নন্দনে '
নিয়োজিত করিলেন প্রভুর সেবনে।।
ভাগ্যবান যাদব নন্দন মহাশয়।
প্রভুর সেবার লাগি সকল ছাড়য়।"

ববদ্বীপে ত্রাপোরাজের লালাছলা—নবদ্বীপে ঞ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভুর নিত্যবিহার।

তথাহি – শ্রীচেঃ চঃ অন্তে ২য় পরিচ্ছেদ – "শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে। শ্রীরাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে।।

এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব॥ প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভুর সহজ স্বভাব॥"

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় এক ঝাড় কুন্দপুষ্প ব্রীক ছিল। ভক্তগণ নিত্য সেই পুষ্প চয়ন করিয়া অর্চন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রেমের বৈত্তব প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সংবাদ 'শ্রীমান প্রতিও' বাসাদির সমীপে জ্ঞাপন করেন।

### তথাহি —

"এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাস মন্দিরে।
কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে ॥
যতেক বৈশ্বব তোলে, তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অনন্ত পুষ্প সর্ববন্দণ ধরে ॥
উষাকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি হইলা মিলন ॥
ভারপর শ্রীবাস গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐশ্বর্যা প্রকাশ লীলা।

#### তথাহি-

"এই মতে ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে।

কি করিস শ্রীবাস আসিয়া বলে অহঙ্কারে।

নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।

পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার ছয়ারে।।

কাহারে পূজিয়ে, করিস কার ধেয়ান।

যাহারে পূজিস তারে দেখ বিভ্তমান।।

জ্বলম্ভ অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।

হইল সমাধি ভঙ্গ, চাহে চারিভিত।।

দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বস্তর।

চতুর্ভু জ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর।।

গর্জিতে আছয়ে যেন মত্ত সিংহ সার। বাম কক্ষে তালি দিয়া করয়ে ভূঙ্কার॥

এইভাবে ঐশ্বর্যা প্রকাশ করিয়া প্রিয়ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্ম শ্রীবাসের চতুর্থ বর্ষীয়া ল্রাভৃকন্যা শ্রীনারায়ণী দেবীকে প্রেম-দান করিলেন। ইহাতেই শ্রীবাস পণ্ডিত সহ অন্যান্ম ভক্তগণ নিজ আরাধ্য দেবতাকে চিনিতে পারিলেন। শ্রীবাস ভবনে ঐশ্বর্যা প্রকাশকালে সর্বর অবতারের ভক্তগণ প্রভ্র মধ্যে স্বীয় অভীষ্টের দর্শন লাভ করিলেন॥ প্রভূ বাসগৃহে অভিষিক্ত হইয়া প্রেম প্রচারের স্চুচনা করেন। ব্রজের রাস-বিলাসের ন্থায় এক বৎসরকাল শ্রীবাস গৃহে নামকীর্ত্তন লীলা প্রকট করিয়া পার্যদবৃন্দে আকর্ষণ ও শক্তি সঞ্চার করেন।

> তথাহি - শ্রীচৈতন্ম চরিতামূতে— "তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর। রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর॥ কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে। পাষ্ত্রী হাসিতে পাইসে না পায় প্রবেশে॥"

শ্রীবাস গৃহে প্রভূ নিত্যানন্দের অবস্থান, স্বীয় দণ্ডকমণ্ডলু ভঞ্জন, ব্যাস পূজা, মালিনীর স্তন পান ও কাকের নিকট হইতে ঘৃতের বাটী আনয়নাদি প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা সংঘটিত হইয়াছে। একদা প্রভূর সঙ্কীর্ত্তন লীলা-কালে শ্রীবাসের পুত্র পরলোক গমন করিলে প্রভূ মৃতপুত্রের মুখে বাক্য বলাইয়া ছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্ম ভাগবতে – মধ্যে –২৫ অধ্যায় —

"মৃতশিশু প্রতি প্রভু বলেন বচন। শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাও কি কারণ॥ শিশু খলে, প্রভু যেন নির্বন্ধ তোমার। অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥

মৃতশিশু উত্তর করয়ে প্রভূ সনে। পরম অদ্ভুত শুনে সর্বব ভক্তগণে।

চক্র শেখর তবন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় মেসো শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনে দেবীভাবে নৃত্য করিয়া এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। গদাধর—ক্ষিনী, ব্রহ্মানন্দ—বুড়ি, নিত্যানন্দ বড়াই, হরিদাস—কতোয়ল, শ্রীবাস—নারদ, শ্রীরাম পণ্ডিত—স্মাতক ও শ্রীমান পণ্ডিত—দিউড়িয়া হাঁড়ি ইত্যাদি সাজেন।

তথাহি-শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

"মধ্যথণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ।

যঁহি লক্ষ্মীবেশে নৃত্যু কৈলা নারায়ণ ॥

নাচিল জননী ভাবে ভক্তি শিথাইয়া ।

সবার পুরিলা আশ স্তন পিয়াইয়া ॥

সাতদিন শ্রীআচার্য্যারত্নের মন্দিরে।

পরম অদ্ভূত তেজ ছিল নিরন্তরে ॥

চন্দ্র সূর্য্য বিহ্যাৎ একত্রে যেন জলে।

দেথয়ে সুকৃতি সব মহাকুত্হলে ॥

যতেক আইসে লোক আচার্য্য মন্দিরে।

তুই চক্লু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে ॥

হেন সে চৈত্তা মায়া প্রম-মোহন। তথাপিহ কোহা কিছু না বুঝে কারণ॥

মুরারী পুরের ভবন শ্রীমন্মহাপ্রভু নদীয়া লীলাকালে শ্রীবাস গৃহে বরাহ ভাবের শ্লোক পড়িতে পড়িতে মুরারীগুপ্তের।গৃহে গমন করতঃ বরাহরূপ ধারণ পূর্বক প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা করেন।

তথাহি — শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যে ৩য় অধ্যায়

"মুরারীর ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্রমে করিলা গুপ্ত চরণ বন্দন॥
'শৃকর শৃক্র' বলি প্রভু ঘরে যায়।
স্বস্তিত মুরারী গুপ্ত এই মত চায়।।
বিষ্ণু গৃহে প্রবীষ্ট হইল বিশ্বস্তর।
সম্মুখে দেখেন জল-ভাজন স্থুন্দর।।
'বরাহ আকার' প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বান্থভবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে।।
গর্জে যজ্ঞ-বরাহ প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে মোর স্তুতি করহ মুরারী।

মুরারী প্রেমানন্দে প্রভূর স্তব করিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রভূ মুরারী গুপ্তের গৃহে প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা করিয়াছেন। ভাবাবেশে মুরারী প্রদত্ত অন্নে প্রভূর অজীর্ণ রোগ, মুরারীর গৃহে মুরারীর প্রদত্ত জল পান করিয়া অজীর্ণ নিবারণ, প্রভূর বিচ্ছেদ চিন্তায় মুরারী আত্মহত্যার বাঞ্চা করিলে অন্তর্য্যামী প্রভূ তাহার ভবনে আসিয়া তাহাকে নিবারণ ও উপদেশ প্রদান প্রভৃতি বহু লীলা সংঘটিত হইয়াছে।

আছৈত আছার্য। ব ভবন - নবদ্বীপে অদ্বৈত প্রভুর ভবন ছিল।
শ্রীগোরাঙ্গের জন্মের পূর্ববাভাষে অদ্বৈত প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া টোল খুলিয়া
অবস্থান করেন।

তথাহি শ্রীঅদৈত প্রকাশে ১০ম অধ্যায়— "হেথা অদ্বৈতাচার্য্য মনে বিচারিয়া। নবদ্বীপে টোল কৈলা গৌরাঙ্গ লাগিয়া।। সেই নদীয়ায় যত পণ্ডিত সজ্জন। প্রভূরে প্রধান বলি করিলা গমন।। গৌর†ঙ্গের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ অহৈত সভায় আসিয়া শাস্ত্রচর্চা করিতেন।

> তথাহি <u>জ্</u>লীচৈতন্ম ভাগবতে — "উষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্থান। অবৈত সভায় আসি হয় উপস্থান।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব শৈশবে মায়ের আদেশে অদ্বৈত সভা হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিয়া লইয়া আসিতেন।

> তথাহি তত্ত্বব 'মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়। আইসেন অগ্রজেরে লবার আশায়॥'

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিজ প্রাণনাথের দর্শন পাইয়া প্রেমে বিভাবিত হইতেন। এখানেই অদ্বৈত প্রভুর সহিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মিলন ঘটে।

দ্ৰাপ দিল দ্ৰমান লগত তথাহি—তত্ত্বৈ নাম চালিল দল্ভ দালে দ্ৰমণ

্রাজ্য জনত জ্বাহালে নবদ্বীপে ইন্ত্রিস্থরপুরী।
ভাষা জ্বাহালেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি।

শাদ্য প্ৰভৃতি বড় জীলা স্কাঁটিত হুইয়াং \*

দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত মন্দিরে॥ যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া। সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কুচিত হইয়া।

অদৈত প্রভূ মৃকুন্দাদি ভক্তগণ পরিবৃত অবস্থায় উপবীষ্ট ছিলেন। সেই সময় অলক্ষিত বেশে গ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী তথায় উপনীত হন। উভয়ের মিলনে অদৃশ্যপূর্ব্ব প্রেমলীলা বৈভবের প্রকাশ ঘটিয়াছিল।

শ্রাপাপীরাথ আচার্যের ভবন—শ্রীগোপীনাথ আচার্য মহেশ্বর বিশারদের জামাতা ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগ্নিপতি। ইহার নবদ্বীপে বাড়ী ছিল। গৌরাঙ্গের সন্মাস গ্রহণের কিছু পূর্বে নীলাচলে গিয়া বাস

করেন। গ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী অহৈত প্রভুর সহিত মিলন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলন করতঃ কিছুদিন গোপীনাথ আচার্যের গৃহে বাস করেন।

> তথাহি — শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে ৯ম অধ্যায় — 'মাস কত গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে। বহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ পুরে॥'

শ্রীপাদ ইশ্বরপুরীর গোপীনাথ আচার্য্যের ভবনে অবস্থান করিয়া আপনার কৃত শ্রীকৃষ্ণ লীলায়ত গ্রন্থখানি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের মাধ্যমে পড়াইতে লাগিলেন। শ্রীগোরাঙ্গদেব প্রত্যহ সন্ধাকালে আগমন করিয়া পাঠ শ্রবণ করিতেন। সেইকালে একদা উক্ত গ্রন্থের বিচারের উপলক্ষ্যে প্রচণ্ড বিত্যাগর্বে গর্বিত প্রভু প্রিয়ভক্ত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সমীপে আপনার বিত্যাগর্ব থর্ব করাইয়া বিত্যাগর্ব সন্ধোচন লীলা করেন।

শ্রীন নন্দন আচার্ষের গৃহ—নন্দন আচার্য্য নবদ্বীপবাসী। শ্রীশ্রী
নিতাই-গৌর-সীতানাথ লীলাচক্রে ইহার গৃহে আত্মগোপন করেন। প্রভু
নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আগমন করিয়া সর্ব্বাত্তো নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থান
করেন।

তথাহি —শ্রীচৈতন্য ভাগবতে— "জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ পুরে। আসিয়া রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে।"

্রীগোরাঙ্গদেব সপার্যদে এখানে আগমন করিয়া প্রভূ নিত্যানন্দের সহিত সর্ব্বপ্রথন মিলন করেন।

শ্রীবাস গৃহে শ্রীগোরাঙ্গ ঐশ্বর্যা প্রকাশ করিয়া শান্তিপুর হইতে অদৈত আচার্য্যকে আনয়নের জন্য রামাই পণ্ডিতকে প্রেরণ করেন। অদৈত প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে গোপনে অবস্থান করেন।

তথাহি – শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—মধ্যে ৬ষ্ঠ অধ্যায়— "গুপ্ত থাকোঁ মুঞি নন্দন আচার্য্যের ঘরে॥" অদ্বৈতের নির্দ্দেশ অনুরূপ রামাই প্রভূকে বলিলেন অদ্বৈত আসেন নাই। তথন প্রভূ বলিলেন -

তথাহি তত্রৈব—
"এথাই রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে॥

লীলারঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু নন্দন আচার্য্যের ঘরে গোপনে অবস্থান করেন।

তথাহি—তত্ত্বেব মধ্যে ২৭ অধ্যায়—
"ঠাকুক আইলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
বিসলা আসিয়া বিষ্ণু খট্টার উপরে॥
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল।
দণ্ডবং হইয়া পড়িলা ভূমিতল॥

\*

প্রভু বলে মোর বাক্য শুনহ নন্দন। আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন।

প্রভূ সারারাত্রি কৃষ্ণকথা রঙ্গে অতিবাহিত করিয়া প্রভ†তে ভক্তগণ সহিত মিলন করেন।

মুকুন্দ সঞ্জয় তবন-- শ্রীমন্মহাপ্রভু মুকুন্দ সঞ্জয়ের ভবনে টোল থুলিয়া বিভা বিলাস করিতেন।

তথাহি — শ্রীটেঃ ভাঃ আদি — ১০ম অধ্যায়
পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপ পুরে।
মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবস্তের মন্দিরে॥
পক্ষ প্রতিপক্ষ স্ত্র থণ্ডন স্থাপন।
বাথানে অশেষ রূপে শচীর নন্দন॥

গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান। ভাসয়ে আনন্দে, মর্ম্ম না জানয়ে আন॥"

তথাহি – তত্ত্বৈব – "মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবস্তের মন্দিরে। পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমগুপ ভিতরে॥"

শ্রী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভবন প্রভু গয়া হইতে প্রভ্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ববাত্তো শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভবনে প্রেম বৈভবের প্রকাশ করেন।

তথাহি — শ্রীচৈতন্ম ভাগবতে

"শ্রীমান চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্রাম্বর ব্রহ্মচারী তাঁহার মন্দিরে॥
সবেই হইলা কৃষ্ণ আনন্দে মূর্চ্ছিত।
গঙ্গার কুলেতে ঘর জাহ্নবী বিস্মিত॥"

প্রভু শুক্লাম্বরের হস্তে ভোজন বাঞ্ছা করিলে শুক্লাম্বর আলগোছে পাকপাত্রে দ্রব্য প্রদান করিয়া রন্ধন করেন। প্রভু সপার্ষদে ভোজন করেন।

তথাহি — তত্রৈব · · ·
"গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে। বিষ্ণু নিবেদন করিলেন বড় স্থুথে।।"

প্রভূ গঙ্গামান সারিয়া আদ্রাবস্ত্র ত্যাগ করতঃ শুক্লাম্বরের ভবনে ভোজন বিলাস করেন। তারপর শয়নকালে স্বপ্নে বিজয় দাসকে ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইয়া প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা করেন।

**টাদকাত্রী ভবন** চাঁদকাজী নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন বারণ করিয়া খোল ভঙ্গ করিলে প্রভু কাজীর ভবনে সংকীর্ত্তন বিলাসের জন্ম সদলবলে চলিলেন। গোধুলি সময়ে স্বগৃহ হইতে রওনা হইলেন।

শ্রীচৈতন্ম ভাগবতে—মধ্যে ২৩ অধ্যায় —"গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ার।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাই ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোণা ঘাটে নগরিয়া গিয়া।
গঙ্গানগর দিয়া গেলা শিমুলিয়া॥

নদীয়ার একান্তে নগর শিমুলিয়া। নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া।

গৌরাঙ্গ স্থন্দর যায় যে দিকে নাচিয়া। সেই দিকে সর্ব্বলোক চলয়ে ধাইয়া॥ কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।

\* \* ।

সর্বলোক চূড়ামণি প্রভু বিশ্বস্তর।

আইলা নাচিতে যথা কাজীর নগর॥"

এইভাবে প্রভু কাজীর ভবনে আসিয়া সপার্যদে কীর্ত্তন বিলাস করতঃ কাজীকে উদ্ধার করেন।

শ্রীপ্রর পভিতের তবন শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজী উদ্ধার করিয়া শর্খ-বণিক নগর তন্তুবায় নগর হইয়া শ্রীধর পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হন।

তথাহি – শ্রীচিঃ ভাঃ মধ্যে ২৩ অখ্যায়
"ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের সার। উত্তরিলা গিয়া প্রভূ তাহার তৃয়ার॥ সবে এক লোহপাত্র আছুয়ে তৃয়ারে। কত ঠাই তালি তাহা চোরে না হরে॥ নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে।।
ভক্তপ্রেম বৃঝাইতে শ্রীশচীনন্দন।
লৌহ পাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ।।
জলপিয়ে মহাপ্রভু স্থথে আপনার।
কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার।।
\*

লোহময় জলপাত্র, বাহিরের জল। পরম আদরে পান কৈলেন সকল।।"

প্রভূ শ্রীধরে ধন্ত করিয়া গাদিগ ছা, পায়রাভাঙ্গা কীর্ত্তন করিতে করিতে বভবনে গমন করেন। প্রভূ বিভাবিলাস কালে নগর ভ্রমণলীলায় তন্ত্ররায় নগর, গোয়ালাপা ছা, গন্ধবণিক মালাকার, তামুলীগৃহ, শঙ্খবণিক সর্ব্বজ্ঞের গৃহ হইয়া শ্রীধরের ভবনে আগমন করেন। তথায় শ্রীধরের সহিত থোর কলা মোচা লইয়া কলহ লীলা করতঃ স্বভবনে আগমন করেন।

তথাহি – তত্ত্রৈব—আদি ১০ম অধ্যায় "এইমত শ্রীধ্বের সঙ্গে রঙ্গ করি। আইলেন নিজগৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।"

পুতরীক ভিদ্যাবিধির তবন পৃত্রীক বিছানিধি চট্টগ্রামবাসী হইলেও নবদ্বীপে তাহার ভবন ছিল। মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেন। শ্রীমনাহাপ্রভু পুত্রীকের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিলেন।

তথাহি - শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যে ৭ম অধ্যায়---"চাটিগ্রামে আছেন, এথাও বাড়ী আছে। আসিবেন সম্প্রতি, দেখিবা কিছু পাছে।।

বিজ্ঞানিধি নবদীপে আসিলে গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে বিজ্ঞানিধির ভবনে গমন করতঃ তাহার প্রেমৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাহার নিকট CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তথাহি – তত্ত্রৈব –

"বসিয়া আছেন পুগুরীক মহাশয়। রাজপুত্র যেন করিয়াছেন বিজয়॥ দিব্য খট্ট হিদ্দলে পিতুলে শোভা করে। দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥ তঁহি দিব্য শ্যা শোভে অতি সুক্ষ বাসে। পট্নেত বালিশ শোভয়ে চারি পাশে॥

ইত্যাদি ভৌগৈষ্য্য মণ্ডিত বৈষ্ণ্য দর্শন করিয়া আজন্ম বিরক্ত গদাধর পশুতের মনে সংশয় জনিলে মুকুন্দ শ্রীকৃঞ্জীলা শ্লোক পাঠ করতঃ পুণ্ডরীকের গুপ্ত প্রেনৈশ্বয্যের বৈভব প্রকাশ করেন। তাহাতে গদাধর পণ্ডিতের সংশয় দূরীভূত হয় এবং নিজকৃত অপুরাধের মোচনের জন্ম পুণ্ডরীক বিজানিধিকে গুরুরূপে বরণ করেন।

মতে শ্বর বিশার দের ভাঙ্যাল - নবদ্বীপে মহেশ্বর বিশারদের ভবন ছিল। যবন অত্যাচারে মহেশ্বর বিশারদ পুত্রদ্বয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও বিজ্ঞাবাচপ্পতি সহ নবদ্বীপ ত্যাগ করেন। এখানে দেবানন্দ পণ্ডিত অবস্থান করিতেন।

> তথাহি জ্বীচৈঃ ভাঃ মধ্যে ১২ অধ্যায় — সার্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাহার জাজ্যালে গেলা প্রভু বিশ্বস্তুর॥ সেইখানে দেবানন পিণ্ডিতের বাস॥

প্রভু নগর ভ্রমণকালে তথায় গম্ন করিয়া ভাগবত ব্যাখ্যাকারী দেবা-নন্দের ভক্তিহীনতার কারণে বহুত তির্স্কার করেন।

অপাইমাধাই উাম্বে ডাল – জগাই মাধাই মতাপের বিক্লেপে এডুর CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

### वा हीत मभीत्र वामिश वाखाना शाष्ट्रिलन।

তথাহি শ্রীটেঃ ভাঃ মধ্যে ১৩ অধ্যায়
"সেই তুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গান্ধানে।
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঞি দেই হানা।

প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ববরাত্রির প্রভু কীর্ত্তন শুনি জাগে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে॥

এইভাবে মদ্যপদ্ধ অবস্থান করিতেছে। একদা প্রভু নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করিয়া প্রভুর ভবনে আগমনকালে দোঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সে সময় মাধাই তাহার অঙ্গে আঘাত করিলে —

তথাহি – তত্রৈব –

অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুৱ শিরে মুটকী তুলিয়া।
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আর বারে মারিতে ধরিল তার হাতে।

নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে। হাসে নিত্যানন্দ সেই তুইর ভিতরে।। রক্ত দেখি ক্রোধে বাহ্য নাহি জানে। 'চক্র চক্র চক্র' প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে।। আথে ব্যথে চক্ৰ আসি উপসন্ন হৈল। জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল।

দয়াল নিতাই চক্র নিবারণ করিয়া শ্রীগোরাঙ্গস্থনরকে সাস্থনা বাক্যে প্রসন্ন করতঃ জগাই মাধাই-এর প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। প্রেমশক্তি সঞ্চার করিয়া তুইজনকে পরম ভাগবত করিলেন।

শ্রাহিরণা পণ্ডিতের ওইন - শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্য চাপল্য লীলায় একাদশী দিনে হিরণ্য জগদীশ পণ্ডিতের নৈবেগ্য গ্রহণ করেন। প্রভু নিত্যা-নন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়দেশে আসিয়া নবদীপে হিরণ্য পণ্ডিতের ভবনে আগমন করতঃ প্রভূত প্রেমলীলা বৈভব প্রকাশ করেন।

তথাহি— শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তে ৫ম অধ্যায়—
'হিরণ্য পণ্ডিত নামে এক সুব্রাক্ষণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা অকিঞ্চন॥
'মেই ভাগ্যবস্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ॥'

বলরাম ভাবাবীষ্ট প্রভু নিত্যানন্দের অঙ্গে প্রভূত স্বর্ণালস্কার ছিল।
নবিধীপবাসী কতিপয় চোর সেই অলক্ষার অপহরণ করিবার জন্ম তুই দিন
চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। শেষে তৃতীয় দিবসে প্রভূত লাঞ্ছনা ভোগ
করতঃ শেষে প্রভু নিত্যানন্দের কুপা লাভে ধন্ম হন। দিবসত্রয়ে প্রভূ
নিত্যানন্দের অত্যভূত আশ্চর্য্য লীলা দর্শন করিয়া চোরগণের ভাবান্তর ঘটে
এবং পরিশেষে নিত্যানন্দ প্রসাদে পরম ভাগবত হন। তৃতীয় দিবসে
হিরণ্য পণ্ডিতের ভবনে প্রবেশ মাত্র চোরগণ অন্ধ হইয়া পথভ্রম্ভ অবস্থায়
খানা ভোবা কণ্টকাদির মধ্যে পতিত হইল। জোঁকপোকা ডোঁসের কামড়ে
অন্ধির হইলেন, সেই সঙ্গে প্রবল বর্ষা হওয়ায় চোরদের তুর্গতির শেষ রহিল
না। তখন চোরদের মনে প্রভূ নিত্যানন্দের কুপার প্রকাশ ঘটিল।

তথাহি - তত্রৈব --

"কতক্ষণে দস্ম সেনাপতি যে ব্ৰাহ্মণ।

অকশাৎ ভাগ্যে তার হইল সারণ। CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy মনে ভাবে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য সেহো ঈশ্বর মন্তুর্য়ে সত্য কহে॥
একদিন মোহিলেন সবারে নিজায়।
তথাপিহ না বুঝিরু ঈশ্বর মায়ায়॥
আরদিন তদভূত পদ।তিক গণ।
দেখাইল কভু মোর নহিল চেতন॥
যোগ্য মুঞি পাপিপ্তের এসব হুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈল মতি॥
এ মহা সঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর॥

এইভাবে দস্মাগণ হিরণ্য পণ্ডিতের ভবনে নিত্যানন্দ ক্বপা প্রভাবে ধন্য হইলেন।

তথাহি – তত্ত্বৈ –

"নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করুণাসাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥
চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
সেই দ্বিজ দ্বারে যত চোর দম্মগণ।
ধর্ম্মপথে লইলেন চৈতন্য শরণ॥
ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবে হইলেন অতি সাধু ব্যবহার॥

পাদিপাছ গ্রাম — শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজী উদ্ধার করিয়া নগর ভ্রমণ-রঙ্গে শ্রীধরের গৃহ হইতে গাদিগাছা গ্রামে গমন করেন। তথাহি — শ্রীচৈঃ ভাঃ —

"সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভূবন রায়। গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়॥"

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত কৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে গাদিগাছা গ্রামে এক অপ্রাকৃত লীলার উল্লেখ রহিয়াছে।

## ্ব চাচাৰ চচ্চ তথাহি

গাদিগাছা গ্রামে আসি, গোপপল্লী মাঝে পশি, ে ে গোঁৱা বলে শুন ভক্তগণ। দহকুলে বিচরণ, আসি মোদের বিচরণ,

বৃক্ষমূলে করিব শয়ন।।

এই বট বৃক্ষতলে, গাভী আছে কুতূহলে,

গোপসহ করিব বিহার।

ভাৰতাৰ বছ গোপগণ আইল, তালি চিধি ছানা ননী দিল,

পথশ্রম না রহিল আর।

সেখানে ভীম নামে এক গোপি সমাদরে প্রভুকে স্বভবনে লইয়া গেলেন। ভীমের মাতা খ্রামা গ্রোয়ালিনী গঙ্গানগরবাসী স্যুধু গোয়ালার কন্যা ও শচীমাতাকে মা বলিয়া বহুত সেবা করেন। ভীম মাতুল বলিয়া প্রভুকে সম্বোধনপূর্বক প্রম যতু সহকারে গৃহে আনিলে শ্যামা গোয়ালিনী প্রভুকে কদলীপত্রে ক্ষীর সর নবনী অর্পণ করিয়া স্যতনে ভোজন করাই-লেন। প্রভূ ভোজন সমাপন করিয়া দহ সমীপে উপনীত হইলে রামদাস নামক এক গোপ প্রভুকে আসিয়া বলিল, এক নক্তের ভয়ে গাভীসকল জলপান করিতে পারিতেছে না। তখন প্রভু সঙ্কীর্ত্তন সহকারে সেই নক্রকে উদ্ধার করিলেন। সভস্ত লাভ কাভ ক্রেট্ড স্থা

### সমত বাংক প্ৰভাৱ বাহুল কোন প্ৰত্যাহিত সাত লাভ লাভ

"নক্র এক ভয়ন্ধর বেড়ায় দহের জলে। জল না খাইয়া গাঁভী ডাকে হান্বা বোলে। তাহা শুনি গোরা করে শ্রীনাম কীর্ত্তন।

শীন্ত করি উঠিয়া আইল গোরা পায় 1 পাদস্পর্শে দেবশিশু পরিদশ্য হয়॥ কাঁদি সেই দেবশিশু করেন স্তবন। নিজ তঃখ কথা বলে আর কর্য রোদন ॥ দেবশিশু বলে প্রভু তুর্বাসার শাপে। নক্ররপে ভ্রমি আমি সর্বলোকে কাঁপে॥ কাম্যবনে মূনিবর শুতিয়া আছিল। চঞ্চলতা করি তার জটা কাটি নিল। ক্রোধে মুনি কহে, "তুমি পাঞা নক্ররপ। চারিযুগ থাক কর্মফল অনুরূপ। তবে কাঁদিলাম আমি মিনতি করিয়া। দয়া করি মুমি মোরে কহিল ডাকিয়া।। ওরে দেবশিশু, যবে শ্রীনন্দ নন্দন নবদ্বীপে হইবেন শচী প্রাণধন।। তাঁহার কীর্ত্তনে তোমার পাপ ক্ষয় হবে। দিব্যদেহ পেয়ে তবে ত্রিপিষ্টপ যাবে।।

লালিতপুর গ্রাম - শ্রীমন্মহাপ্রভূ প্রভ্নিত্যানন্দের সহিত নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর গমন পথে এখানে আসেন।

তথাহি শ্রীচে: ভা:—

"মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম। মল্লুকের কাছে সে ললিতপুর নাম।। সেই গ্রামে গৃহস্ত সন্ন্যাসী এক আছে। পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে।।

প্রভূ তার ঘরে আতিথা লইয়া ফুলমূলাদি গ্রহণ করেন। শেষে মছা আনিতে চাহিলে তুইজনে আচমন করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

BEE BOWN

#### তথাছি-

"তুই প্রভূ চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া। চলিলা আচার্য্য গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া॥ স্ত্রৈন মন্তপেরে প্রভূ অনুগ্রহ করে॥"

## । रेटक्षनाहाद मर्भेतस्य तक्षोरभद विवद्गतः

"সীমন্ত-গোক্রম মধ্য আর কোলদ্বীপ। ঋতু-জহ্নু-মোদক্রম-রুদ্র অন্তরহীপ॥ এই নয় নবদ্বীপে যথাক্রমে। যোল ক্রোশ পরিধি সেই নব ভক্তিধামে। কমল আকার তার অষ্টদল হয়। মধ্যে কর্ণিকায় জগন্নথ মিশ্রের আলয়।। মহাযোগ পীঠ যথায় মিশ্রের গৃহিণী। শচী হইলেন বিশ্বস্তুরের জননী।। সীমন্ত দীপে বহুগ্রাম, নষ্টপ্রায়। ত্রিপথগা-বেগে চড়া কোথা ভাঙ্গি যায়।। অচ্যাপি যে আছে উত্তর রোকুনপুর। তদ্দক্ষিণে বন পড়ে আছে বেলপুর।। তাহার দক্ষিণে গঙ্গা বার্ত্তাকু আকার। প্রবাহিনী মধ্যে আছে সিমূলিয়া চর।। দক্ষিণে শরডাঙ্গ যাহা বিশ্রামের স্থল। ছাডি গঙ্গার দক্ষিণ ধারে সীমলী পূজারস্থল। দ্বীপচন্দ্রপুর হয় পূর্বেবাত্তর সীমা। ধুব্লিয়া তার নিম্নে গ্রামের গণনা ।। শোনডাঙ্গা গ্রামমাত্র কেবল পূর্বসীমা। জলঙ্গীর তীরে বল্লাল দীঘির গণনা 1

গোক্রমেতে গাদিগাছা, দে-পাড়া হরিশপুর। ইহা পূর্বসীমা পশ্চিমে মিয়াপুর।। উত্তরে বামন পুকুরিয়া পশ্চিমে ভারুইডাঙ্গা। তার নীচে গঙ্গানগর জলঙ্গী গঙ্গায় ঘুর্ণা।। স্থবর্ণ-বিহার আমঘাটা পূর্ব্বসীমা। উত্তরে জলঙ্গীখণ্ডে নৈখাতে ভীম্মের মা।। দে-পাড়া অরণ্য মধ্যে এীনুসিংহ ক্ষেত্র। বিখ্যাত প্রফ্রাদের রকিতা আছেন মাত্র।। অন্তাপিহ যাঁর পূজায় গোয়ালা সকল। গেণ-তুগ্ধ বিক্রয়ে যাতে নাহি দেয় জল।। শ্রীনুসিংহ পূজায় তুগ্ধে যেবা জল দেয়। তার তুগ্ধভাগু সব ভেঙ্গে চূর্ণ হয়।। জলঙ্গী অলকানন্দা তীরে কাশীধাম। হরিহর ক্ষেত্র গোদ্রুমেতে অন্তর্ধান।। ২ মধ্যন্ত্রীপে মজিদা গ্রাম, নিম্ন বামনপুরা। তন্নিমে পর্ণশিলা দক্ষিণে ভালুকপাড়া।। নৈখ তে হল্ট্ ডেঙ্গা গঙ্গা বড় প্রবাহিনী। বায়ুকোণ হইতে বহতা ভীম্মজননী। ৩ কুলিয়া পাহাড় আর সমুদ্রগড় গ্রাম। চম্পাহাটি প্রভৃতি পশ্চিম সীমা স্থান। ৪ ঋতুদ্বীপ রাহুৎপুর বিছানগর নাম। বর্ষার পুরুর গায়ে গঙ্গা প্রবহমান। ৫ তার উত্তরে জহুদ্বীপ জান্ননগর বিগুমান। তন্মধ্যে আছে অনেক গওগ্রাম। ৬ তত্ত্ত্তের মোদাক্রম মাওগাছি আক্ডালা। সূর্য্যক্ষেত্র বলি যার নাম অর্কটিলা।

নাতাপুর পাণ্ডবের নিবাস যথা।
নানাস্রোতে বিহরেন ত্রিস্রোতা গঙ্গা যথা॥ ৭
তত্ত্তরে রুত্রপাড়া আর পূর্ববস্থলী।
চুপীমেড় আতার মধ্যে কোক্শোয়ালী॥
গঙ্গার, পশ্চিমতীরে রুত্রেরীপ নাম।
গণসহ রুত্রে যাঁহা করে নৃত্যগান॥ ৮
এই সব মধ্যে অন্তর্নীপের অবস্থান।
অ্বরনদী যার চারিদিকে বিগুমান।
সাম্পুরে মহাযোগপীঠের অবস্থান।
জগরাথ মিশ্ররূপ যথা অধিষ্ঠান।
বিশ্বরূপ বিশ্বস্থরের প্রাত্ত্র্ভাব স্থান॥"

নবগ্রাম—নবগ্রাম শ্রীহট্ট জেলায় লাউড়ের অন্তর্গত স্থান। এখানে শ্রীমদব্বৈত প্রভুর প্রকটভূমি। অবৈত প্রভুর প্রপিতামহ শ্রীনরসিংহ আড়ি-য়াল শাস্তিপুর হইতে লাউড়ে গিয়া অবস্থান করেন।

তথাহি — ঐপ্রেমরিলাসে
প্রভাকরের পুত্র মরসিংহ আড়িয়াল।
গণেশ রাজার মন্ত্রী ঘোষে সর্ব্বকাল।
শান্তিপুরে তাঁর আছিল বসতি।
তাঁর কন্তার বিবাহে হৈল কোপের উৎপত্তি।
মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে করে অবন্থিতি।

তথাহি শ্রীঅদৈত প্রকাশে— বাহার মন্ত্রনা বলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা।

য়ার কন্মা বিবাহে হয় কোপের উৎপত্তি।
লাউড় প্রদেশে হয় যাঁহার বসতি।

লাউড়েতে নবগ্রাম ছিল তাঁর বাস। দিব্যসিংহ রাজার যাহা রাজহ বিলাস। তবে কুবের ভার্য্যাসহ নবগ্রামে গেলা।"

লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে ১০৫৫ শকানে শ্রীল অহৈত প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। একদা অহৈত প্রভু বাল্যকালে দিব্যসিংহ রাজার পুত্রসহ শ্রমণ করিতে করিতে দেবীমন্দিরে গমন করেন। সে সময় দেবীকে প্রণাম না করায় রাজপুত্র প্রতিবাদ করিলে অহৈত প্রভু প্রচণ্ডভাবে হঙ্কার করেন। হঙ্কারের শব্দে রাজপুত্র মৃতবং মূর্চিত হইলে অহৈত প্রভু সন্মুখন্থ উই-পোতায় লুকাইলেন। সংবাদ পাইয়া রাজা দিব্যসিংহ কুবের পণ্ডিতসহ ঘটনান্থলে উপনীত হইলেন। তাঁহারা অহৈত প্রভুকে আহ্বান করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। অহৈত প্রভু রাজার তৃঃখ নিবারণের জন্ম বিষ্ণুপাদোদক প্রদান করতঃ রাজপুত্রকে জীবিত করিলেন।

একদা দীপান্বিতা দিবসে রাজা সপার্বদে উপবিষ্ট আছেন। সে
সময় অনৈত প্রভু তথায় আগমন করিয়া দেবীকে প্রণাম না করিলে তাঁহার
পিতা কুরের পণ্ডিত প্রতিবাদ করিলেন। পিতাপুত্রে বহুক্ষণ শাস্ত্রচর্চা
হইল। শেষে পিতার সম্মান রক্ষার্থে অনৈত প্রভু দেবীকে প্রণাম করিলে
দেবী অন্তর্জান হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা বিদীর্ণ হইল। সভাসদ
দেবী অন্তর্জান হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা বিদীর্ণ হইল। সভাসদ
সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া রাজা অনৈতের
শরণ লইলেন। অনৈত প্রভু রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন উপদেশ প্রদান
করিয়া দাদশ বংসর বয়সে নবগ্রাম হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন। কত
দিন পরে রাজা পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া উদাসীনবেশে শান্তিপুরে
আগমন করেন এবং অনৈতের শিষ্যুত্ব গ্রহণ করিয়া অবন্তান করেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি কৃষ্ণদাস ব্রক্ষচারী নামে খ্যাত হন।

PRE SKEP

वस अधिकसह

এই নবগ্রামে অবৈত প্রভু মাতামহ শ্রীমহানন্দ বিপ্র তথা বিজয়পুরীর শ্রীপাট। বিজয়পুরী অবৈত প্রভুর মাতামহের পুরোহিতের পুত্র ও অবৈদ্ধত প্রভুর জীবনী লেখকগণের সর্বব আদি। তাঁহার গৃহাশ্রমের নাম মহানন্ত পুরোহিত।

তথাহি শ্রীপ্রেমরিলাসে

"সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয়। পরম পণ্ডিত সর্ববিগুণের আলয়। তাঁর কন্তা লাভাদেবী পৈরমা স্থন্দরী। কুবের আচার্য্য সহ বিয়ে হৈল তারি।। মহানন্দ পুরোহিত একটি ব্রাহ্মণ। লাভাদেবী যারে ভাই বোলে সর্বক্ষণ।।

তথাহি শ্রীঅদৈত প্রকাশে -"সেই গ্রামবাসী আমি ছিলাম পূর্বনামে। মহানন্দের পুরে†হিত পিতা গুরুতুল্য ম:নে॥"

অবৈত প্রভু শান্তিপুরে আগমন করিলে মহানন্দ পুরোহিত অবৈত বিরহে গৃহত্যাগ করতঃ লক্ষ্মীপতি পুরীর সমীপে সন্মাস গ্রহণ করিয়া 'বিজয়পুরী' নাম ধারণ করেন। এই লাউড় ধামে শ্রীল অবৈত প্রভুর গৃহপালিত ভূত্য ও শিশ্ব ঈশানের প্রকটভূমি। ১৪১৪ শকে লাউড় ধামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলে তিনি প্রকট হন। পিতৃকার্য্যে সহায় সম্বল সকলি নিঃশেয় হইলে অসহায় মাতা পঞ্চম বর্ষীয় বালকপুত্রকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে অবৈত ভবনে আগমন করেন। তদবধি ঈশান নাগর অবৈত গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আজীবন সেবা করিয়া অবৈত প্রভুর অন্তর্জানের পর অবৈতাদেশ পালনের জন্ম দার পরিগ্রহ করতঃ লাউড় ধামে অবস্থান করেন এবং তথায় অবস্থান করিয়া অবৈতের প্রেমধর্ম প্রচার করেন।

১৪৯০ শকাব্দে লাউড় ধামে বসিয়া 'অদ্বৈত প্রকাশ' নামক গ্রন্থ রচনা करत्न ।

> তথাহি শ্রীঅদৈত প্রকাশে— "চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে। লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥"

**বারায়ণগড়**—নারায়ণগড় মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া-ওয়ালটেয়ার রেলপথে খড়গপুর-জলেশ্বরের মধ্যবর্তী নারায়ণগড় রেলষ্টেশন। ইহার পনের মাইল দূরে বাসে কাশীয়াড়ী যাওয়া যায়। কাশীয়াড়ী প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভূর লীলাভূমি। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাত্রাপথে প্রভু মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড়ে পদার্পণ করেন। সঙ্গী গোবিন্দ কর্মকার সঙ্গে তথায় ধনেশ্বরের মন্দিরে আগমন করিয়া প্রভৃত লীলা করেন।

তথাহি — শ্রীগোবিন্দ দাসের কড়চা— নারায়ণগভ পানে চল মোরা যাই। সেইখানে গেলে যদি কোন সুখ পাই॥ আনন্দে মগন পথে চলে মোর গোরা। সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে পঁত্ছিন্তু মোরা। মারায়ণগড়ে আছে শিব ধলেশ্বর। তার দরশনে ধায় হইয়া সত্র॥ নারায়ণগড়ের তেঁহ গ্রাম্যদেব হয়। কান্দিতে লাগিল প্রভু অশ্রুধারা বয়॥ 'হর হর' বলি প্রভু উচ্চরব করি। আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি॥ প্রেমে গদ গদ হয়ে গড়াগড়ি যায়।

বসন করঙ্গ গিয়া পড়িল কোথায়। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

মহা সাজিকের ভাব আসি উপজিল।
প্রেমে লোমকৃপ দিয়া শোণিত ছুটিল।
বহির্বাস কৌপীন খসিয়া গেল কতি।
সে ভাব হেরিতে সেথা আইলা কত যতি॥

বহুলোক প্রভ্র দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইল। বীরেশ্বর সেন ও ভবানীশঙ্কর নামক ধনী ছুইজন চতুদ্দোলায় আরোহণ করিয়া হস্তী ও অশ্ব বস্তু যানবাহন ও সঙ্গীসহ প্রভ্র দর্শনে আগমন করতঃ প্রভূর কুপালাভে ধ্যু হন।

वता পুর — নতাপুর বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া রেলপথে কাটোয়া-আজিমগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী সালার স্টেশনের নিকট নবহট্ট গ্রাম। নবহট্ট বা নৈহাটী ও উদ্ধারণপুরের মধ্যবর্তী নতাপুর গ্রাম। এখানে মাধব আচাৰ্য্য প্রভু নিত্যানন্দের জামাতা শ্রীমাধব আচার্য্যের জন্মস্তঃন। নক্তাপুরবাসী বিশ্বেশ্বর ও ভগীরথ উভয়ে প্রগাঢ় বন্ধুভাবাপন ছিলেন। বিশেশবের পত্নী মহালক্ষ্মী পুত্র প্রস্ব করিয়া অল্পদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে ভগীরথ পত্নী জয়তুর্গার উপর উক্ত পুত্রের পালনের ভার পড়ে। মহালক্ষ্মী মৃত্যুর পূর্বের জয়তুর্গার উপর পুত্রের পালনের ভার অর্পণ করেন। পত্নী বিয়োগ ঘটিলে বিশেশ্বর আচার্য্য সংসার ত্যাগ করিয়া সন্মাস গ্রহণ পরবর্ত্তীকালে করেন। জয়ত্র্গা উক্ত পুত্রকে পালন করিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি নিত্যানন্দ জামাতা শ্রীমাধব আচার্য্য নামে পরিচিত হন। মাধব আচার্য্য ভগীরথ আচার্য্যের পালিত পুত্ররূপে নাক্যাপুর গ্রামে বর্দ্ধিষ্ট रन ।

তথাহি – শ্রীপ্রেমবিলাসে

নন্তাপুর ভগীরথ চট্টের আলয়। মাধব আচার্য্য নিয়া নন্তাপুরে রয় ঃ CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy কৈ। টী— নৈহাটী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু শ্রামানন্দের লীলাভূমি। প্রভু শ্রামানন্দ রসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া নৈহাটীতে আগমন করতঃ অর্জ্জুনীর বাটীতে মহোৎসব করেন।

তথাহি শ্রীরসিক মঙ্গলে—
"জগন্নাথ, দামোদর আর বধুগণে। অর্জ্জুনীর পুত্র শ্রামদাস আদি করি।" প্রভু শ্রামানন্দ নৈহাটীতে আগমন করিয়া ইহাদিগকে শিশ্ব করেন।

বৈচাটী — নৈহাটী বৰ্দ্ধমান জেলায় অবন্ধিত। ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া রেলপথে কাটোয়া-আজিমগঞ্জের মধ্যমন্ত্রী সালার স্টেশনের নিকট ও কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে নৈহাটী বা নবহট্ট গ্রাম অবস্থিত। এখানে শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদের পিতৃপুরুষগণের বাসস্থান। সনাতন গোস্বামীর পিতা কুমারদেব জ্ঞাতি-বিরোধে এ স্থান ত্যাগ করিয়া বাকলাচন্দ্র দ্বীপে গিয়া বাস করেন।

তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকরে —

"পদ্মনাভ জগন্নাথ চরণে স্মরণ।

শিথরভূমি হোতে গঙ্গাতীরে আগমন।

নবহট্ট গ্রামে আসি গড়িল আলয়।

নৈহাটী বলি নাম যার সবে কয়।

পুরুষোত্তম মূর্ত্তি সদা করয়ে পূজন।

মহামহোৎসব করে প্রমানন্দ মন॥"

তথাহি – শ্রীপাট পর্য্যটাে—

"নৈহাটীতে রূপ সনাতন আছিলা নিগ্যাস।"

লান্ধ্র ন বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এখানে বৈশ্ব কবি চণ্ডীদাসের শ্রীপাট। হাওড়া হইতে বোলপুর ষ্টেশনে নামিয়া বোলপুর-কিন্নাহার বাসে CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy নানুরে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীবাস্থলী দেবীর মন্দির বিরাজিত। নানুর হইতে বাসে কিন্নাহার যাওয়া রায়। এখানে চণ্ডীদাসের সমাধি বিজ্ঞান। কিন্নাহার হইতে বাসে উদ্ধারণপুর যাওয়া যায়। কাটোয়া-আহমদপুর রেলপথে কিন্নাহার ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে চণ্ডীদাসের সমাধি ৭/৮ মিনিটের পথ।

বৃদিংহপুর — নৃসিংহপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু শ্যামা-নন্দের লীলাভূমি। এখানে প্রভু শ্যামানন্দ কিছুদিন অবস্থান করেন।

তথাহি - ভক্তি রত্নাকরে —
"শ্রীরসিকানন্দ আদি মহাহর্ষ হৈলা।
শ্রামানন্দ নৃসিংহপুরেতে স্থিতি কৈলা।

এখানে প্রভু শ্যামানন্দ শিষ্য উদ্দশুরায়ের ্শ্রীপটি। তিনি প্রথমে বৈষ্ণব বিদ্বেষী ও মহাদস্থ্য ছিলেন। পরে শ্যামানন্দের কুপা প্রভাবে পরম বৈষ্ণব হইলেন।

তথাহি শ্রীরসিক মঙ্গলে —
"নুসিংহপুরে ভূঞ্যা উদ্দণ্ড সে রায়।
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হিংসা করেন সদায়॥
জব্য লোভে বৈষ্ণবে মারে মত্ত হয়া॥"

এইভাবে কিছুকাল যাপনের পর সহসা একদিন উদ্দণ্ড রায় স্বগ্নাদেশ প্রাপ্ত হন।

তথাহি তত্ত্বৈ—

"সেই রাত্রে রাজা উদ্দণ্ড শুইয়া ছিলা।
শয়ন করিয়া মাত্র জাগ্রত আছিলা।
হেনকালে এক মহাপুরুষ প্রধান।
ভূঞ্যার সাক্ষাতে আসি হৈল উপসন।
গ্রামানন্দ আশ্রয় কয় হৈয়া দৃচ্চিতে।"

CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshimi Research Academy

সহসা রাজা এরূপ স্বপাদেশ পাইয়া চমকিত হইলেন। এদিকে প্রভু গ্রামানন্দ তাঁহার ভবনে পদার্পন করিলেন। গ্রামানন্দর আগমনে রাজার পরেম সোভাগ্যোদয় হইল। প্রভু গ্রামানন্দ তাঁহাকে দীক্ষার্পন করতঃ ধারেন্দা হইতে গ্রামরাকে আন্মন করিয়া তিন দিনব্যাপী মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। শেষে উদ্দণ্ড রায় নিজ ছফ্ দের্মের কাহিনী সর্বরসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন। পূর্বের কত বৈঞ্চবকে হিংসা করিয়া তাহাদের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছেন তাহা দেখাইলেন। লাক্ষরারা গণনা করায় সার্দ্ধনত অষ্টাদশটি গুধড়ি হইল তাহা তিনি বৈঞ্চবদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন। এইভাবে দন্মারাজ উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। তারপর কতক কাল প্রেম প্রচার বরিয়া প্রভু গ্রামানন্দ নৃসিংহপুরে উদ্দণ্ড রায়ের গৃহে অন্তর্দ্ধান হন। প্রভু গ্রামানন্দ চারি মাস তথায় অন্মন্থ ছিলেন। রিসকানন্দ বিবিধ বিধানে সেবা ও চিকিৎসাদি করিলেন, তাহাতে কিছু ফল হইল না। ১৫৫২ শকান্দে প্রভু গ্রামানন্দ তথায় অদর্শন হন। সেই সময় রিসকানন্দের উপর প্রভু গ্রামানন্দর গণ পরিচালনার ভার স্বাস্ত করিয়া যান।

9

পারিছাটী — পানিহাটি চবিবশ পরগণা জেলায় অবিভিত। শিয়ালদহ রাণাঘাট রেলপথে সোদপুর ষ্টেশন। তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে শ্রীপাট বিরাজিত। বারাকপুর শ্রামবাজার বাসরুটের মধ্যবর্তী স্থান। রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তী দেবীর মহিমন্থে এই পানিহাটি গ্রাম তির গোরবান্বিত। যাঁহার গৃহে রন্ধনকার্য্যে শ্রীমতী রাধারাণী সর্বদা বিরাজ করেন।

তথাহি শ্রীচৈতক্য চরিতামৃত—

"রাঘ্রের ঘরে রাগে রাধা ঠাকুরাণী॥ CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy



শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সেবিত শ্রীবিগ্রহ

বৈশ্ববজগতে 'র ঘবের' বালি সমধিক প্রসিদ্ধ। গৌড়ীয় বৈশ্ববগণ চাতৃর্মান্ত উদ্যাপনের জন্ম নীলাচলে গমন করিলে সেই সময় রাঘব পণ্ডিত তিনটি বালি লইয়া যাইতেন। এই ঝালির জন্য মহাপ্রভূ সারা বংসর ভক্ষণ করিতেন। ঝালির ভক্ষ্য সামগ্রীর ক্রম শ্রীটেতন্ম চরিতামূতের অন্ত থক্তে ১৯ম পরিচ্ছেদে শ্রাল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। র ঘবের ভগিনী দময়ন্তী দেবী শ্রীমন্মহাপ্রভূর ভোজন উপযোগী সমগ্র ভক্ষ্যজন্য প্রস্তুত করিয়া ঝালিতে পূর্ণ করতঃ সাজাইয়া দিতেন। আর সেবক মকর্প্রজ করমুন্সি হইয়া নীলাচলে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন।

প্রভূ নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের আদেশে প্রেম প্রচারের জন্ম ক্ষেত্র হইতে গৌড়দেশে আগমন করতঃ সর্ব্বাগ্রে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে অবস্থান করেন। এই স্থান হইতে প্রভূ নিত্যানন্দ গৌরপ্রেম প্রচারের বিজয় পতাক। উত্তোলন করিলেন। নবদ্বীপে শ্রীবাস গৃহে গৌরাঙ্গের ঐশ্বর্যা প্রকাশের ন্যায় রাঘব পণ্ডিত কর্তৃক অভিষক্তি হইয়া প্রভূ নিত্যানন্দ ঐশ্বর্যা প্রকাশ করিলেন . In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy তথাহি দ্রীচৈতন্ম ভাগবতে

"কতক্ষণে বসিলেন খটার উপরে।
আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে।
রাঘব পণ্ডিত আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে॥
সহস্র সহস্র ঘট আনি গলাজল।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল।
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দিকে সবেই বলেন হরি হরি॥
সবেই পড়েন অভিষেক্ মন্ত্রগীত।
পরম আনন্দে সবে হৈল আনন্দিত॥"

তারপর দিব্য বসনাদি পরাইয়া প্রভু নিত্যানন্দকে খট্টায় উপবেশন করাইলেন। আপনি এীরাঘব পণ্ডিত ছত্র হস্তে লইয়া প্রভুর শিরোদেশে ধারণ করিলেন। তথন প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে বলিলেন, 'আমায় কদশ্ব পুলের মালা অর্পণ কর।' রাঘব বলিলেন, 'প্রভু অসময়ে কদম্ব পুষ্প কোথায় পাইব ?' প্রভু বলিলেন, 'ভালভাবে বাগানে গিয়া অন্বেষণ কর, যদি কোথাও পাও।' তারপর রাঘব প্রভুর আদেশে বাগানে অন্তেষণ করিতে জাম্বীর বৃক্ষে অসংখ্য কদম্ব পুপ্স দেখিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। তথন প্রভুর অলোকিক ঐশ্বর্য্যের মহিমা দেখিয়া আনন্দে কদম্ব পুষ্পের মালা গাঁথিলেন এবং প্রভুর গলায় সেই মালা অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। সেই সময় সহসা দমনক পুষ্পের গন্ধে সর্ব্বদিক আমোদিত হইল। সকলে আ\*চর্য্যান্বিতভাবে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগি-লেন। সহাস্থে প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন, 'গ্রীগৌন্দস্কর কীর্ত্তন প্রবণ উদ্দেশে ক্ষেত্র হইতে আগমন করিয়া এই বৃক্ষাগ্রয়ে রহিয়াছেন। প্রভুর গলায় দমনক পুপ্পের মালা থাকায় তোমরা সেই পুপ্পের গন্ধ পাইতেছ। প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে স্কলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

বিবিধ লীল।বিলাস রঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভূ তিন মাস রাঘব ভবনে অবস্থান করিলেন। আমন্মহাপ্রভূ বৃন্দাবনে গমন উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আগমনকালে



। শ্রীরাঘ্ব পণ্ডিতের সমানি CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

১৪৩৬ শকান্দে (১৫১৫ খঃ) নৌকাষোগে পানিহানি আমে পদার্পন করেন।
গঙ্গার ঘাট হইতে রাঘব পণ্ডিত সপার্যদ প্রভুকে আপনার গৃহে আনয়ন
করতঃ বিবিধ প্রকারে সেবাদি করিলেন। কত দিনে প্রভু বৃদ্দাবন যাত্রা
ভঙ্গ করিয়া ফিরিবার পথে পুনঃ পানিহাটি এ'মে রাঘরের গৃহে পদার্পন
করেন। কিছুদিন পরে শ্রীপাদ রবুনাথ দাস গোস্বামীকে কুপাছলে প্রভু
নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে গঙাতীরে বটবৃক্ষমূলে ব্রজের পুলীন ভোজন
লীলার অন্তকরণে এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস
গোস্বামী প্রভু নিত্যানন্দের দর্শন তৎসঙ্গে নিত্যানন্দ কুপায় আপনার বিষয়
বন্ধন ছিন্ন করিবার পথ প্রশন্তের জন্ম পানিহাটি গ্রামে উপনীত হইলেন।

তথাই - প্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে 
"পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিগুরি উপরে।
বিসিয়াছে প্রভু যেন স্থ্যোদয় করে॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখি প্রভূর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥

রঘুনাথ প্রভুকে দর্শন করিয়া ভূমিন্ট হইলে প্রভু করুণা প্রকাশ করতঃ
তাহার শিরে জ্রীচরণ অর্পণ করিলেন। তারপর সম্নেহে বলিলেন "চোরা
নিকটে না আসিয়া দূরে দূরে পলাইতেছে, এখন ধরা পাইয়াছি, তোমায়
দশু করিব। ভূমি আমার পারিয়দগণকে দিধি চিড়া ভক্ষণ করাও।" প্রভুর
বাক্য শুনিয়া রঘুনাথ আনন্দে গ্রামে লোক পাঠাইয়া ভোগের দ্রব্যাদি
আনাইলেন। চিড়া, দিধি, চাঁপাকলা, চিনি, য়ত, কর্প্রাদি সহ কুণ্ডিতে
ভিজাইয়া প্রত্যেকের সম্মুথে ছই ছই মুংকুণ্ডিকা ধরিলেন। অগণিত
লোকের সমাগম হইল। নিতাই বিচিত্র লীলার প্রকাশ করিলেন।

তথাহি – তত্রিব – "একেক জনারে ছই ছই হোলনা দিল। দধি চিড়া ছগ্ধ চিড়া ছইতে ভিজাইল॥



। ঐদিও মহেণ্ৎসব স্থান । CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
ছই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীর গিয়া॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর কতজন।
জলে নামি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ।
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশজন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে॥"

পরিবেশন সমাপ্ত হইলে প্রভু নিত্যানন্দ ধ্যানাযাগে ক্ষেত্র হইতে মহাপ্রভুকে আনয়ন করিলেন।

## তথাহি - তবৈব-

"সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল। ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল 🕫 মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা। তাঁরে লঞা সধার চিডা দেখিতে লাগিলা॥ সকল কুণ্ডী হোলনার চিডা একেক গ্রাস। মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস। হাসি মহাপ্রভূ আর এক গ্রাস লয়া। তার মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া। এইমত নিতাই বুলে সকল মগুলে। দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥ कि कतिया विषाय देश किर नारि जाति। মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥ তবে হাসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে। চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিল ডাহিনে। আসম দিয়া মহাপ্রভু তাহে বসাইলা। তুই ভাই তবে চি দ্ৰা খাইতে লাগিলা।

দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা ।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা।
আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন।
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভূবন॥
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন ভোজন স্বার হইল শ্বরণ ।
\*

আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ শাঞা। আপনার গণসহ খাইল বাঁটিয়া। এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার। চিড়া দধি মহোংসব খ্যাতি নাম যার।

এইমত মহোৎসব অন্তে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যায় প্রভু রাঘব পণ্ডিতের দেবালয়ে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। রাঘবের গৃহে প্রভুদ্ধের লীলা ও রাঘবের সেবা পরিপাটির ঐতিহ্য বৈফব জগতের চিরস্মরণীয় বিষয়। যে বটকৃক্ষমূলে এই অপ্রাকৃত প্রেমলীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল, সেই বটকৃক্ষ অন্তাপি শ্রীপাট পানিহাটি গ্রামে বিরাজমান রহিয়া প্রভু নিত্যানন্দের প্রেম বিলাসের সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছেন। বর্ত্তমানে সেই স্থান "বৈষ্ণবতলা" নামে প্রসিদ্ধ। অন্তাপি জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্রা ত্রয়োদশী তিথিতে পূর্ববলীলার স্মরণে চিন্টাদির মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখানে শ্রীরাঘব পত্তিতের সেবক মকরপ্রজ করের শ্রীপাট। পানিহাটির ভবানীপুর ওয়ার্ডে ছাতুবাবু লাটুবাবুর রাগানের পূর্বের ও স্থুপচর যাইবার রাস্তার ধারে অবস্থিত।

প্রাতীপ্র' প্রাতীর্থ বর্ত্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার অবস্থিত। স্থনামগঞ্জ সাবিডিভিশনে লাউড় পরগণার একটি প্রস্রবন। শান্তিপুরনাথ শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের মহিমার পূর্ণ নিদর্শন। অবৈত প্রভু বাল্যকালে মাতা লাভাদেবীর কোলে শায়িত আছেন। লাভাদেবী রাত্রিশেষে স্বপ্রযোগে নিজ পুত্রের অপূর্ব্ব বিভৃতি দেখিয়া স্বপ্লেই পুত্রের স্তব করিতে লাগিলেন। CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

লাভাদেবী পাদোদক চাহিলে অবৈত বলিলেন, "আপনি মাতা, আপমার এই বাক্য পালন করা কখনই সম্ভব নহে। বরঞ্চ যদি আজ্ঞা করেন তাহা হইলে সর্ববিতীর্থকে আহ্বান করিয়া আন্য়ন করতঃ আপনার স্নানপানাদি করাইতে পারি।" এই বলিয়া স্বপ্নে অন্তর্জান করিলে মাতা জাগিয়া প্রভাতে স্বীয় পুত্র অবৈতের সমীপে সমস্ত স্বপ্রের বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন প্রভু বলিলেন, "অন্ত প্রভাতে সকল তীর্থকে আহ্বান করিয়া তোমায় স্নানাদি করাইব। তীর্থগণ উপনীত হইয়া আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন, যথা -

তথাহি— শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে —

তীর্থগণ কহে, প্রভু বোলাইলা কেনে।
প্রভু কহে, এই শৈলে কর অবস্থানে॥
তীর্থগণ কহে ইহা যদি করি বাস।
বহু পুণ্যস্থানের মহিমা হয় নাশ।
প্রভু কহে মোর বাক্য না হৈব অক্যথা।
আসিবা বংসরে একদিন সবে হেথা ॥
তীর্থগণ কহে প্রভু করহ নির্ণয়।
কোনদিন এ পর্ব্বতে হইব উদয়।
প্রভু বৈল, মধু কৃঞা ত্রয়োদশী যোগে।
সকলে আসিবা পণ কর মোর আগে॥
তীর্থগণ কহে, মোরা সত্য কৈল পণ।
তব শ্রীমুখের আজ্ঞা না হব লজ্মন॥
তদবধি পনাতীর্থ হৈল তার নাম।
পানাবগাহনে সিদ্ধ হয় মনস্কাম।
প্রভু কহে তীর্থগণ যাই শৈলোপরে।

বারণারাপে রহ মোর বাক্য অনুসারে । CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

## তীর্থগণ প্রভূ আজা করিয়া স্বীকার । পর্বত উপরে যাঞা করিলা বিহার ।"

এইভাবে প্নাতীর্থ স্থি ইইল। অদ্বৈত প্রভ্র আদেশে তীর্থন্দ্র পর্বেত উপরে ঝরণা আকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তারপর অদ্বৈত প্রভূ মাতাকে সঙ্গে লইয়া পর্বেত সমীপে উপনীত ইইলেন। মায়ের প্রত্যয়ের নিমিত্ত পর্বেত সমীপে শঙ্খ ঘন্টা বাজাইয়া হরিঞ্চনি করিতেই ঝরঝর করিয়া সজোরে জল ঝরিতে লাগিল। প্রভূ বলিলেন সর্বদা এই ভাবে জল পড়িবে। শঙ্খ ঘন্টা বাজাইয়া হরিঞ্চনি করিলে অধিক পরিমাণে জল ঝরিবে। তখন লাভাদেবী আনন্দে অবগাহন করিলেন। স্নানকালে বিভিন্ন রঙের জল দর্শন করিয়া তীর্থের স্বরূপত্ব সমাক উপলব্ধি করিলেন। এইরূপে লীলারঙ্গে অদ্বৈত প্রভূ পনাতীর্থ স্থি করিলেন। বারুণী যোগে স্নান করিলে বহু ফল হয়।

পক্ষপল্লী — এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিশু রাজা নরসিংহদেবের শ্রীপাট।

अलि केर्ड कि कि कि कि कि

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে — ১৯ বিলাস

"নরোক্রমের স্বগণ মরসিংহ রায়।

অতি দূরদেশ পর্মপ্রী বাস হয়।

গঙ্গাতীরে নগরী সেই অতি মনোরম।

পুত্রসম স্লেহে প্রজা করয়ে পালন।"

পর্কপল্লীর রাজা নরসিংইদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন গৌরাঙ্গ পার্ধদ স্বরূপ দামোদরের ভ্রাতৃপুত্র ও শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে পরাভূত দিগ্নিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপনারায়ণ। খেতুরীতে ঠাকুর নরেন্তিমের অত্যন্তুত প্রভাবে টুর্স্বাবিত রাজপণ্ডিতগণ ঠাকুর মহাশিরের প্রভাবকৈ দুর্ম করিবার জন্ম রাজাকে উদ্ধুক্ষ করেন। পণ্ডিতগণের চাপে বাধ্য ইইয়া রাজা নরসিংহদেব পণ্ডিত মণ্ডলী সমভিব্যবহারে খেতুরী পথে রওনা ইইলেন। পথে কুমারপুরে উপ-CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy রপুরে উপ- নীত হইলে রামচন্দ্র কবিরাজ্যও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর সমীপে পণ্ডিতগণ পরাভূত হন। তখন রাজ্য পণ্ডিতমণ্ডলীসহ ঠাকুর নরোত্তমের শিশ্যুত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজপত্নী রূপমালাও ঠাকুয় নরোত্তমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে রাজা নরসিংহ ঠাকুর নরোত্তমের অন্তরঙ্গ শিশ্রে পরিণত হন। রাজা নরসিংহ বাংলাভাষায় বহু সঙ্গীত রচনা করেন।

পাকমান্যাটি— পাকমাল্যাটি মেদিনীপুর জেলায় জাডাগ্রামের নিকট অবস্থিত। এখানে শ্রীঅভিরাম গোপাল শিষ্য শ্রীগুলুফা নারায়ণের শ্রীপাট।

> তথাচি— খ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে— "পাকমাল্যাটিতে গুলফ্যা নারায়ণ।"

পাছপাড়া—পাছপাড়া সম্ভবতঃ বাংলাদেশে রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য বিপ্রদাসের শ্রীপাট। ঠাকুর নরোত্তম বিপ্রদাসের ধান্তগোলায় শ্রীগৌরাঙ্ক মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে — ২০ বিলাস — "আর শাখা বিশ্রদাস নাম মহাভাগ। যার ধাসুগোলায় গৌরাঙ্গ হৈলা জ্বাভ্

\* 10 510 \* 1000 \*

তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়। পাছপাড়া গ্রামে হয় তাহার আল্বয়॥"

তথাহি – ঐতিক্তি রত্নাকরে — ১০ রতকে—

"গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুদ্র গ্রাম।
তথা বৈসে ভাগ্যবন্ত বিপ্রদাস নাম।
ধান্ত সর্ধপাদি গোলা তাঁর গৃহান্তরে।
যথা সর্পভয়ে কে যাইতে না পারে।

"সর্পাধিকারের কেহ না বুঝে কারণ। মন্ত্রোয়ধি কৈলে সর্প গর্জে অনুক্ষণ। না জানি শ্রীঠাকুরের কিবা হৈল মনে। রজনী প্রভাতে শীঘ্র গেলা সেইখানে॥ বিপ্রদাস আসি কৈল চরণ বন্দন। অতি দীন হীন হৈয়া কহে কি কার্য্যাগ্যন॥"

শ্রীপাট খেতুরীতে ঠাকুর মহাশয় অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপনে বাঞ্ছা করিলে স্বপ্নে ছয় বিগ্রহ দর্শন দিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন। প্রভাতে কারিগর আনিয়া বিগ্রহ নির্দ্ধান আরম্ভ হইল। কিন্তু গৌরাঙ্গ বিগ্রহ কারিগরগণের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আজ্ঞানুসারে হইল দা। তথন ঠাকুর মহাশয় চিন্তাযুক্ত হইলে স্বপ্নে গৌরচন্দ্র দর্শন প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন। যথা

## তথাহি - ভবৈৰ— ্

"সন্নাসের পূর্বের আমি নিজ মূর্ত্তি নিরমিয়া। কেছ নাহি জানে রাখি গঙ্গায় ডুবাইয়া॥ তুমি মোর প্রেমমূর্ত্তি তোরে করি অনুগ্র। বিপ্রদাসের ধান্তগোলায় রেখেছি বিগ্রহ॥

স্বপ্নাদেশ পাইয়া ঠাকুর মহাশয় বিপ্রাদাসের ভবনে গমন করতঃ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন বিপ্রাদাস বলিলেন, 'প্রভু বহুদিন যাবং ঐ শান্তগোলার সমীপে সর্পভয়ে কেহ যাইতে পারে না। আপনি কিছুতেই ঐ স্থানে যাইবেন না।' মহাশয় বলিলেন, 'ভয় নাই, আমার গমনে সর্পগণ পলায়ন করিবে।' তাহাই হইল, ঠাকুর মহাশয় ধান্তগোলা সমীপে গমন করিলে সর্পগণ অন্তর্জান হইল, প্রিয়াসহ গৌরাক্সদেবকে লইয়া বাহির হইলেন। CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

তথাহি — শ্রীক্তি রত্নাকরে —
'এত কহি বৃহৎ গোলাদ্বার উদ্যাটিতে।
সর্প অন্তর্দ্ধান সবে দেখিল সাক্ষাতে।
গোলা হৈতে প্রিয়াসহ শ্রীগোরাঙ্গপুন্দর।
ক্রোড়ে আইলা হৈল সর্ব্ব নয়ন গোচর।
প্রিরাসহ ক্রোড়ে লইয়া শ্রীগোরস্কুন্দরে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা বাসাঘরে।

এইভাবে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাক্স প্রকট হইলেন। বিপ্রদাস সবংশে মহাশয়ের চরণে পড়িলেন। পত্নী ভগবতী পুত্রদ্বয় যতুনাথ ও রমানাথ সহ বিপ্রদাস মহাশয়ের শরণ লইলেন। এইভাবে পাছপাড়া গ্রামে বহু অপ্রাকৃত লীলা সংঘটিত হইল।

পাটলা—এখানে শ্রীঅভিয়াম গোপালের শিষ্য শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের শ্রীপাট।

> ্তথাহি—অভিরাম শাখা নির্ণয়ে— 'পাটলা গ্রামেতে দ্বারী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ।'

পাতাগ্রাম — পাতাগ্রাম বর্জমান জেলায় অবস্থিত। গ্রীপাট দেরুড় হইতে (দেরুড় দ্রন্থির) এক পোয়া পথ। বর্জমান পুরশুড়ি বাসে এখানে যাওয়া যায়। এখানে ঠাকুর অভিরামের শিয়া শ্রীবিছর ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট। এখানে শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা বিরাজিত। কার্ত্তিকী শুক্লা নবমী ও দশমীতে উৎসব অন্নষ্ঠিত হয়।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে— 'পাতাগ্রামে বিছুর ব্রহ্মচারী সতত বিহার।

শারাপড়— পানাগড় বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান-তুর্গাপুরের মধ্যে পানাগড় স্টেশন। এখানে রামাই পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহরিদাসের শ্রীপটি। হুরিদাস প্রভুর আদেশে অর্দ্ধ তিলক ধারণ করেন। শ্রীপটি। public Domain: Digitized by Muthulakshmi Research Academy তথাহি—বংশীশিকা

"ঠাকুর হরিদাস বাস পানাকরে।
প্রভুর আজ্ঞায় বিজো তিলকাদ্ধ ধরে॥"
তথাহি শ্রীমূলী বিলাসে—
'প্রভুর আজ্ঞামতে শেষে পানাগড়ে বাস ন'

পালপাড়া —পালপাড়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে পালপাড়া ষ্টেশনে নামিতে হয়। এখানে দাদশ গোপালের অক্সতম শ্রীমহেশ পতিতের শ্রীপাটা

ज्याहि दश्मी **मंका** -

"মহেশ পণ্ডিত বন্দ শ্রীস্থবার্তনাম । পালপাড়া গ্রামে হাঁর হইল বিশ্রাম ,"



শ্রীমহেশ পণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ

শ্রীমহেশ পণ্ডিতের সেবিত শ্রীশ্রানিতাই-গৌরাঙ্গ স্তেশনের সন্নিকটবর্টী বিরাজিত। তাঁহার অনতি দূরে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের সমাধিটি জীর্ণ অবস্থায় বিজ্ঞান। সমাধির নিকটে একটি পুরাতন বিফুমন্দির বিরাজিত। তথায় অধুনা কালিমূর্ত্তি পূজিত হইতেতে।

পিছলদ। পিছলদা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে হাওড়া-খড়গপুর রেলপথে বাগনান ষ্টেশনে নামিয়া বাগনান হইতে গাদিয়াড়া (এল/বাসে) গামী বাসে গুঞ্জারপুর ষ্টপেজে নেমে দক্ষিণ-পশ্চিমে এক মাইল পথ (রিক্সা বা হেঁটে) পিছলদহ মন্দির আছে। ১৪৩৬ শকাবদে ক্রী মন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশ্যে গৌড়দেশ পথে আগমনকালে ওট্ট দেশাধিপতির প্রদন্ত নব্য নৌকারোহণে সপার্গদে এখানে আগমন করেন। ওট্ট দেশাধিপতি দশ নৌকা সৈন্তসহ মন্ত্রেশ্বর নদীর পারে স্বীয় রাজ্যের পিছলদা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসেন। প্রভু এখান হইতে উক্ত নৌকারোহণে পানিহাটী গ্রামে আসেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামূতে —

"মন্ত্রেশ্বর ছৃষ্টনদে পার করাইল।

পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল।

তারে বিদায় দিল প্রভূ সেই গ্রাম হৈতে।

সেকালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে।"

এখানে হাঁটুগাড়া মহাপ্রভুর মূর্তির পাশে তমাল বৃক্ষ রহিয়াছে, দোলে বিরাট উৎসব হয়।

প্রেমতনী - প্রেমতলী রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহলালগোলা রেলপথে লালগোলা ঘাট নামিতে হয়। তথা হইতে স্থীমারে
পার হইয়া প্রেমতলী বাওয়া যায়। এখানে নিত্যানন্দের প্রকাশমূর্ত্তি ঠাকুর
নরোত্তমের প্রেম প্রাপ্তির স্থান। এই স্থানে প্রভুর রক্ষিত প্রেমধন প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন সেইজন্ত সেই স্থানের নাম 'প্রেমতলী'। প্রভু নিত্যানন্দের
প্রেমরক্ষণ বিষয় খেতুরী জন্তব্য। ইহার অনতিদ্রে শ্রীপাট খেতুরী
অবস্থিত। ঠাকুর নরোত্তম খেতুরীতে প্রকট হইয়া দ্বাদশ বংসর বয়সে
একদা রজনী প্রভাতে একাকী পদ্মান্দানে গমন করিলেন। জলম্পর্শমাত্রই
পদ্মাদেবী স্বরূপ ধারণ করিয়া ভাঁহার শ্রুসমুখে আবির্ভূত হইলেন এবং
পদ্মাদেবী স্বরূপ ধারণ করিয়া ভাঁহার শ্রুসমুখে আবির্ভূত হইলেন এবং

করযোড়ে প্রভু নিত্যানন্দ কর্তৃক প্রেমরক্ষণ কাহিনী বর্ণন করিয়া সে প্রেমধন সমর্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে : বিলাস —
"পদ্মাবতী কহে তুমি রাখিবা ইহা কতি।
খাইলে মত্ততা হবে শুন মহামতি॥
পদ্মাবতী স্থানে প্রেম হাত পাতি লৈলা।
তৃষ্ণাতে আকুল দেহ ভক্ষণ করিলা॥
ভক্ষণ মাত্রেতে হেম হৈল গৌরবর্ণ।
হাসে কান্দে নাচে গায় প্রেমে হৈল পূর্ণ॥"

ঠাকুর নরোক্তম প্রেমপ্রাপ্ত হইয়া প্রচণ্ড হুলার গর্জন সহকারে পদ্মাঘাটে নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। এদিকে তাঁর পিতামাতা পুত্রের বিলম্ব দেখিয়া পাত্রমিত্র সহ" আরেষণে তথায় আসিয়া সহসা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। প্রেম প্রাপ্তির পর নরোন্ধমের বর্ণান্তর ঘটায় কেহ তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। কতক্ষণ পরে বাহ্যস্থৃতি হইলে ঠাকুর নরোন্ধম পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন। তথনই পিতা-মাতা নিজ পুত্রকে চিনিতে পারিয়া তথা হইতে গৃহে আনিলেন। এইভাবে প্রেমতলীতে অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ ঘটিল।

পোশ্রবিষ্ণা — এখানে শ্রীনৃসিংহ চৈতন্তের শ্রীপার্ট।
তথাহি — শ্রীপার্ট নির্নয়ে
"গৌড়ের ভিতরে এক পোখুরিয়া নামে গ্রাম।
নৃসিংহ চৈতন্ত দাসের সেবা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নাম।"

## रक

ফুলিয়া ফুলিয়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-শান্তিপুর রেলপথে শিয়ালদহ ঔেশন হইতে রাণাঘাট হইয়া শান্তিপুর লাইনে ফুলিয়া CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy ষ্টেশন। তথা হইতে এক মাইল নাম্বার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। ফুলিয়া নামকরণ সম্পর্কে অদ্বৈত মঙ্গল যথা—

> "তুলসী পূজার ফুল দূরে ফেলে নিয়া। সেই স্থানে গ্রাম হইল নাম ফুলিয়া॥"

অদৈত প্রভূ শান্তিপুর অবস্থান করিয়া যখন গৌর আগমনের জন্য তপস্থা করিতেছিলেন সে সময় ফুল্লবাটি গ্রাম হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া পূজা করিতেন। পূজার পূষ্প যেখানে ফেলিতেন সেই স্থানের নাম ফুলিয়া হয়। ফুল্লবাটি নাম হইতে সম্ভবতঃ ফুলিয়া নাম হয়। অদ্বৈত এখানে দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়ন করেন।

তথাহি— এ আছৈত মঙ্গলে—

"ফুল্লবাটি গ্রামহয় শান্তিপুয় সমীপে।
শান্ত নামে বিপ্র রহে বিতার প্রতাপে।
বহুত শিষ্যু পড়াতেন বসি গঙ্গাতীরে।
পাণ্ডিত্য প্রকাশ করি ভক্তির বিচারে।

তথাহি – শ্রীপ্রেমবিলাসে — 'শান্তিপুর নিকট ফুল্লবাটি গ্রাম। শান্তাচার্য্য নামে এক পণ্ডিত মহোশুম।'

তথাহি—শ্রীঅদৈত প্রকাশে— পূর্ণব†টি গ্রামে শীঘ্রগতি উত্তরিলা। শান্তমূর্ত্তি শান্ত দ্বিজবরে প্রণমিলা।

ফুল্লবাটিকে অত্বৈত প্রকাশে পূর্ণবাটি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।
অত্বৈত প্রভূ শান্তাচার্য্য সমীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া প্রভূত অপ্রাকৃত
লীলা করেন।
CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

व विश्वास व्य

তথাহি —শ্রীঅদৈত প্রকাশে — "একদিন শুন এক অদ্ভুত কথন। স্নানে গেলা শান্ত দ্বিজ লঞা ছাত্রগণ। গঙ্গাসহ লগ্ন আছে বড এক বিল। কণ্টকাদি হয় তঁহি অগাধ সলিল। তার মাঝে এক পদ্ম দেখিতে স্থন্দর : তাহার সদ্ গন্ধে পূর্ণ দিগদিগন্তর ॥ কালসর্পগণ তাঁহা করয়ে বিহার। সেই পদ্ম আনিবারে শক্তি কাহার॥ বেদান্ত বাগীশ হাসি কহে ছাত্ৰগণে। কেবা শক্তি ধরে এই কমল চয়নে॥ পড়ুয়াগণে কহে আনিবারে সাধ্য নাঞি। প্রভু কহে আজ্ঞা পাইলে মুই না ডরাঞি॥ দ্বিজ কহে কণ্টক ইথে আর আছে সর্প। এই সুতুর্গমে যাইতে না করিহ দর্প॥ এত শুনি প্রভু মনে ইয়ৎ হাসিয়া। পদ্মে পদ্মে পদ দিয়া চলিলা ধাঞিয়া ॥ সেই প্রফুল্লিত পদা করিয়া চয়ন ভক্তি করি গুরুদেবে করিলা অর্পণ॥"

এইভাবে ফুল্লবাটী গ্রামে শান্তাচার্য্য স্থানে বিতা। অধ্যয়ন রঙ্গে প্রভূ শ্রীঅদৈত এই অপ্রাকৃত লীলা করিলেন। লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ রাজ্যত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আগমন করতঃ অদৈত প্রভূত্থানে দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া ফুল্লবাটী গ্রামে গিয়া বাস করেন।

> তথাহি — শ্রীঅদৈত প্রকাশে – ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে — "কৃষ্ণদাস কহে তুক্তঁ দয়'র সাগর। মো পাষত্তে উদ্ধারিল। বড় চমৎকার।

এবে আজ্ঞা কর মোরে বিরলেতে যাও।
কৃষ্ণনাম জপি সদা পরাণ জুড়াও ॥
এত কহি সুরধনী তীরে উত্তরিয়া।
কিছুদিন বাস কৈলা ঝুপড়ী বান্ধিয়া॥
বহু পুষ্পোছানে সুশোভিত কৈলা বাটী।
তদব্যি গ্রামের নাম হৈল ফুল্লবাটী।"

অদৈত প্রভু রাজা দিব্যসিংহের নাম কৃষ্ণদাস রাখেন। ক্ষ্ণদাস এই ফ্লুবাটী গ্রামে ১৪০৯ শকান্দে শ্রীবাল্যলীলা পূত্র নামক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া অদৈত প্রভুর বাল্যকাল হইতে লীলাকাহিনী জগতে প্রচার করেন।

কৃষ্ণদাসের ফুল্লবাটী হইতে পূপ্প আনিয়া নিত্য অদ্বৈত প্রভু অর্চ্চন করিতেন।

তথাহি – শ্রীঅনৈত মঙ্গলে—
ফুল্লবাটী গ্রাম হয় প্রভুর পুষ্পোতান।
ঙ্গল কমল নিত্য আইসে হইয়ে যেন জ্ঞান।
কুষ্ণদাস আর্নি ধরে প্রভুর দক্ষিণে।
একে একে ধরি প্রভু দেন গঙ্গাজলে।

হরিদাস ঠাকুর চান্দপুর হইতে শান্তিপুরে আসিয়া অবৈত প্রভ্রুর সহিত মিলন করতঃ কুলিয়ায় গঙ্গাতীরে ঝুপড়ি করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ফুলিয়া নিরাসী রামদাস নামক এক বিপ্র তাহার পদাশ্রয় করিয়া নির্জনে এক গোফা করিয়া দেন। হরিদাস তথায় অবস্থান করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। তথায় মায়া হরিদাসকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া তার স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন। এখান হইতে হরিদাসকে লইয়া যবন রাজা বাইশ বাজারে প্রহার করেন। শেষে হরিদাস অলোকিক এশ্বর্যা প্রকাশ করিয়া যবনগণের মতি শুদ্ধ করেন। এখানে বিষধর প্রভাবে জর্জরিত ভক্তগণ জানাইলে হরিদাসের বাকো গোফা হইতে সর্প আপনি CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

চলিয়া যায়। এইভাবে হরিদাস প্রভূত অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়া
ফুলিয়া গ্রামকে মহামহিম তীর্থে পরিণত করেন। ফুলিয়ার গঙ্গাঘাটেই
অদ্বৈত প্রভূর বিবাহ হয়। নারায়ণপুরবাসী নৃসিংহ ভাত্নড়ী প্রী ও সীতা
নামক ত্বই কন্যা লইয়া ফুলিয়ার ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া অবস্থান করেন এবং
তথায় বিবাহকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

তথাহি—শ্রীঅদৈত মঙ্গলে— "গঙ্গাতীরে যাত্র' করি নৃসিংহ ভাত্বড়ী। তথ্যসূত্র সংস্কৃতিয়ার ঘাটে আইল মৃত্যু শঙ্কা করি॥

राजा करिया ज्योतिक लाई वाजाताम करिक मोजा के हिंदी जागर वर्णात

ফুলিয়ার ঘাটে গঙ্গাতীরে সমাজ করিলা।
সেইখানে কন্সাদান ভাতুড়ী করিলা।
বিবাহের ক্রিয়া শাস্ত্রে যে কিছুই হয়।
সেইখানে সকল করি ঘরে তবে যায়।

শ্রীমনহাপ্রভু সর্ম্যাস গ্রহণের পর রাচ্দেশ ভ্রমণ করিয়া ফু **লি**য়ার শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আগমন করেন। তথা হইতে শান্তিপুরে উপনীত হন।

তথাহি – চৈতন্য ভাগবতে — "নিত্যানন্দ পাঠাইয়া শ্রীগোর স্থন্দর। চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া নগর ॥"

মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুর আগমনকালে এক অলৌকিক লীলার প্রকাশ করেন। মহাপ্রভুকে নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে আনিলেন। ইতিপুর্বের আচার্য্যরত্বকে শান্তিপুর পাঠাইয়া সংবাদ দিয়াছেন। অত্বিত প্রভু নৌকা লইয়া গঙ্গাঘাটে উপস্থিত হইলেন। অত্বৈত আচার্য্যকে দেখিরা মহাপ্রভু ভাবাবেশ বশতঃ প্রথমে আশ্চর্য্য হইলেন। শেষে গঙ্গাতীরে নিজ আগমন জানিয়া বলিলেন, নিতাই আমাকে যমুনা ভ্রমে গঙ্গায় স্নানাদি করাইয়াছেন। তখন অত্বৈত প্রভু বলিলেন।

তথাহি - প্রীচৈতন্য চরিতামূতে—

"প্রভু কহে, নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিল।
গঙ্গাতে আনিয়া মোরে যমুনা কহিল॥
আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন।
যমুনাতে স্নান ভূমি করিলা এখন।
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একাধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার।
পশ্চিম ধারে যমুনা বহে তাহা কৈলে স্নান।"

এইরপ লীলা করিয়া প্রভু শান্তিপুরে গমন করেন। এই লীলা ফুলিয়ার কোন গঙ্গার ঘাট কিনা বিচার্য্য। কারণ চৈতন্ত ভাগবতে ফুলিয়ায় চাকুর হরিদাসের স্থান হইতে প্রভু শান্তিপুরে গমন করেন। আর শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে ফুলিয়ার নামোল্লেখ নাই। এতি দ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্ত চল্রোদয় নাটকের বঙ্গান্তবাদে প্রেমদাসের বর্ণন

'অদ্বৈত বলেন প্রভূ যাতে কৈলে স্নান। ভাগীরথী গঙ্গা ইথে দেখ বিজ্ঞমান॥ ইহার ওপার শান্তিপুর মোর ঘর। এত শুনি বাহ্য পাইলেন বিশ্বন্তর।

ফুলিয়ায় প্রভু নিত্যানন্দে পুত্র বীরচন্দ্রের জামাতা পার্ব্বতীনাথ মুখার্জীর শ্রীপাট।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে —
"ত্হিতার নাম হয় ভুবন মোহিনী।
ফুলিয়ায় মুখুটি পার্ব্বতীনাথ স্বামী।"

ফরিদপুর ফরিদপুর ঠাকুর নরোত্তমের শিব্য প্রীমৃকুট মৈত্র ও শ্রীনিবাক স্পোন্ধানিটিয়াশ্লী সামুচন্দ্র চক্রবর্তীর শ্রীপাট।

## তথাহি-জ্ঞীপ্রেমবিলাসে-

"আর শিশু মুকুট মৈত্র সর্ববলোকে জানে। ফরিদপুর বাড়ি তার কহে সর্বজনে॥"

তথাহি শ্রীরসকল্পী—
"আচার্য্যের প্রিয় রামচন্দ্র চক্রবর্তী ঠাকুর।
গঙ্গাপার গ্রাম নাম ফরিদপুর।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিজাবিলাস রঙ্গে বঙ্গদেশে গমন করিয়া ফরিদপুরে পদার্পণ করেন।

ক্রতেষাবাদ কতেয়াবাদ । ত্রুলোহর জেলার অবস্থিত। এখানে প্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর পিতৃভূমি। সনাতন গোস্বামীর পিতা কুমার-দেব বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বাসন্তান নির্দান করিয়া যাতায়াত কারণে ফতেয়াবাদ বাসগৃহ নির্দান করেন।

#### তথাছি--

"বশোহর ফতেয়াবাদ নামেতে গ্রাম। গতায়াত হেতু তথা গড়িল এক ধাম।

'গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ' মতে বর্ত্তমান ফরিদপুরের পুরাতন নাম ফতেয়াবাদ। কুমারদেব বর্ত্তমান চেঙ্গরীয় প্রগণার অন্তর্গত প্রেমভাগ (প্রভাগ) গ্রামে বাস করিতেন। চেঙ্গরীয় ষ্টেশন হইতে প্রেমভাগ এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

# विहास क्षा है। जिल्ला

বাঘ্নাড়া—বাদ্নপাড়া বৰ্জমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাপ্তেল বার হারওয়া লুপ বেলপথে কালনার পরবর্ত্তী বাদ্বাপাড়া স্টেশন। ষ্টেশনের দেড় কোশ পশ্চিমে শ্রীরামই পণ্ডিভের শ্রীপাট বিরাজিত। শ্রীরামাই পণ্ডিভ CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy এখানে শ্রীরামকানাই সেবা স্থাপন করেন। শ্রীগোরাঙ্গ পার্ধদ শ্রীবংশী-বদনের পুত্র চৈতক্যদাস। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামাই পণ্ডিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর পালিত পুত্র। শ্রীজাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীগোপীনাথদেবের মন্দিরে অন্তর্জ্ঞান করিলে রামাই পণ্ডিত বিরহে অত্যন্ত বিহরল হইয়া পড়েন। সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বপ্লাদেশ প্রদানে প্রকট হন।

## তথাহি-বংশীশিক্ষা-

"অরুণ উদয়কালে তীর্থ প্রস্কলনে।
স্নান করিবারে প্রভু করেন গমনে॥
স্নামকালে কৃষ্ণরাম শ্রীমূর্ত্তিযুগল।
প্রভু রামচন্দ্র কোলে ভাসিয়া লাগল।
সেই তুই মূর্ত্তি বক্ষে করিয়া ধারণে।
উপনীত হৈলা প্রভু মদন মোহনে।"

এইভাবে বিগ্রহন্বয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমদনমোহন দেবের মন্দিরে স্থাপন করতঃ অভিষেক মহোৎসবাদি করেন এবং কাম্যবনে গমন করিয়া শ্রীজাহ্নবা দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন। তখন শ্রীবিগ্রহন্বয় লইয়া গৌড়দেশে আগমন করেন।

## তথাহি – তত্ত্বৈ –

"অম্বিকার পশ্চিমেতে ছই ক্রোশ পরে।
এক মহারণ্য যাহে ব্যাঘ্র বাস করে॥
নদীর দক্ষিণ তীরে সেই বন হয়।
সে নদীর নাম শ্রীবালুকাময়ী কয়॥
সেই মহারণ্যে প্রভু রামাই গোসাঞি।
উত্তরিলা সঙ্গে লয়া কানাই বলাই।"

প্রভূরামাই ভ্রমণ করিতে করিতে এইস্থানে উপনীত হইয়া নদীজলে খ্রান ভূর্নাদিনকারিলেন ৷ ক্রক্ষণ বিশ্রামের পর অন্তত্ত যাইবার ইচ্ছা

করিলে এীবি এহ ধর বলিলেন, 'আমরা এ স্থান ছাড়িয়া যাইব না। ্রিনীন্ত্রী নিতাই-গোলার লীলাকালীন কুলীন প্রামে যাত্রাকালে এই স্থানে উপবেশন করিয়া ছিলাম। আমরা এখানে রহিয়া বিহার করিব। তথন রামাই পণ্ডিত নিকটবর্ত্তী রাধানগরবাসীগণকে প্রভুর অভিপ্রায় জানাইলেন। তাহারা কাঠরিয়া আনিয়া জল্লাদি কাটাইল। রামাই পণ্ডিত পঞ্চবটী বকুলারণ্যের মধ্যে পত্রকুটীরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্থাপন করিয়া সেবানন্দে রহিলেন। সেবার সামগ্রী রাধানগরবাসীগণ যোগাইতে লাগিল। দিন এক ভীষণাকার ব্যাঘ্র কৃটীর সমীপে উপনীত হইলে ভয়ে সমস্ত সেবক-গণ রামাই পণ্ডিতের সমীপে নিবেদন করিলেন। রামাই স্বপ্রভাবে ব্যাছের ভাবান্তর ঘটাইলেন। ব্যাত্র তথন রামাই পণ্ডিতের স্তুতি নতি করিয়া চুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। এক বরে জীবনান্ত কালাবধি প্রসাদ গ্রহণ। আর অন্য বরে তাঁহার নামে গ্রামের নামকরণ।" রামাই পণ্ডিত তাহার অভিলাষ পুরণের জন্ম উক্ত স্থানের নাম বাল্লাপাড়া রাখিলেন। ভাবে রামাই তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন সহসা স্বপাদেশ প্রদান করিয়া খ্রীগোপেশ্বর প্রকট হইলেন। পূর্বের যখন খ্রীজাহ্নবাদেবী রামাই পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া খড়দহ অভিমুখে আগমন করেন। সেই সময় শান্তিপুরে উপনীত হইলে শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভু রামাইকে স্বপ্নাদেশে বলি-লেন, "কোন স্থানে এ এ নিতাই-গোরাঙ্গ এ এ নামকৃষ্ণরূপে তোমার সহিত বিহার করিবে, সে সময় আমি শঙ্কর স্বরূপে প্রভুর আলয়ের গুয়ারে রহিয়া প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিব।" কতকাল পরে যখন রামাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবাক স্থাপন করিলেন, তথন শ্রীমদদ্বৈত প্রভু শঙ্কররূপে প্রকট হইলেন। অদৈত প্রভুর স্বপ্নাদেশ মত প্রভাতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে বিল্ব বনে শিবার্চন করিতে লাগিলেন। পূজনক†লে শিবা সহ শঙ্কর প্রকট হইলে বিপ্রগণসহ রামাই পণ্ডিত স্তব করিতে লাগিলেন। মধ্যাহে শ্রীরামকুঞের প্রসাদ অর্পণ করিয়া শ্রীগোপেশ্বর নাম রাখিলেন। তারপর ভক্তের দ্বারা শ্রীমন্দির নির্মাণ ও পুকুর খনন করিলেন CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

একদিন ক্ষত্রিয় এক করি দরশন।

দেখিয়া হইল প্রেমানন্দে নিমগন ।

মন্দির করিয়া দিল অর্থ ব্যয় করি।
উৎসব করিলা বহু সামগ্রী আহরি ।

বৈসে স্থথে রামকৃষ্ণ মন্দির ভিতর।

দেখিয়া ঠাকুরে হৈল আনন্দ বিস্তর ।

সেবার নির্বন্ধ বহু করিয়া সে দিলা।

রাজসেবা দেখি মহানন্দে ঘরে গেলা।"

এইভাবে শ্রীমন্দিরাদি নির্দ্মিত হইল। ঠাকুর রামাই পুকুর প্রতিষ্ঠা কালে এক লীলার প্রকাশ করিলেন।

তথাহি—দ্রীবংশীশিক্ষা—
"প্রতিষ্ঠাকালে প্রভু দেবী যমুনায়।
আনয়ন করিলেন স্তবের দ্বারায়॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য হৈল যতেক সুধীর।
'যমুনা' রাখিলাম নাম সেই পুষ্করির।"

এইভাবে রামাই পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। একদা প্রভু বীরচন্দ্রের আদেশে তাহার বার হাজার নাড়। শিষ্ম রাত্রি দ্বি-প্রহরে বাদ্মাপাড়ায় উপনীত হইলেন এবং তংক্ষণাং তাহারা অভিরুচি মত CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy ভক্ষ্য অর্পণ করিতে বলিলেন। ঠাকুর রামাই পৌষ মাসের হিপ্রহর রাত্রে বকুলবৃক্ষে আত্র কলাইয়া সঙ্গে সঙ্গে পাক করতঃ ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ অর্পণ করিলেন। রামাইর প্রভাব শুনিয়া গৌড়ের বাদশা এক ঘড়ি পাঞ্জা উপহার দেন। আরত্রিককালে সেই ঘড়ি বাজান হইত। ঘড়ির শন্দ তিন ক্রোশাবধি ধ্বনিত হইত। একদা রামাই জ্রীবিগ্রহদ্বয়ের প্রেয়সী স্থাপনের চিন্তা করিয়া ব্রজে লোক পাঠাইবার মনস্থ করিলে জ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বপ্রাদেশে বলিলেন, প্রভাতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। প্রভাতে ব্রজাগত জ্রামীনকেতন ও কায়স্থ কৃষ্ণদাস নামক ত্রইজন বৈষ্ণব রামাইর সমীপে রেবতী ও রাধারাণী বিগ্রহদ্বয় অর্পণ করিলে রামাই সানন্দে সেই বিগ্রহ্রয় স্থাপন করিলেন।

তথাহি—শ্রীমুরলী বিলাসে

"গোপীনাথে তুই মূর্তি অপূর্ব্ব দেখিয়া।
তুইজনে আর্ত্তি করি লইলা মাগিয়া।
তাঁহাই শুনিলা গৌড় ভুবনে রাম,ই।
ব্রজ হতে লয়ে গেলা কানাই বলাই।
দোহে মিলাইব লঞা এই ঠাকুরাণী।
এই প্রেমানন্দে দোহে আইলা আপনি॥"

এইভাবে প্রেয়সীয়য় আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর রামাই পণ্ডিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দনকে নবদ্বীপ হইতে আনিয়া তাহার তিনপুত্র রাজ-বল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশবকে শ্রীপাট বাদ্বাপাড়ার সেবা অর্পণ করেন। তাহাদের বংশধরগণ অ্যাপি শ্রীপাটের সেবক। এই স্থানেই রামাই পণ্ডিত অপ্রকট হন।

শচীনন্দন কুলদেবতা শ্রীপ্রাণবল্লভ ও শ্রীগোপীনাখদেবকে রাত্বাপাড়ায় আনয়ন করেন। বংশীবদনের আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চট্ট শ্রাগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন এবং শ্রীবংশীবদন স্বয়ং শ্রীপ্রাণবল্লভ মূর্ত্তি স্থাপন করেন। CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

## তথাহি -বংশীশিকা -

"সাক্ষাত কৃষ্ণ কৃষ্ণ চট্ট মহাশয়। গোপীনাথ সেবা তাঁর তুয়া গুহে হয়॥

বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ পূর্বে রেলপথে হাওড়া ষ্টেশন হইতে খড়গপুর হইয়া মেদিনীপুর-বাঁকুড়া জংশনের মধ্যবর্তী বিষ্ণুপুর ষ্টেশন। এখানে জ্রীনিবাস আচার্য্যের লীলাভূমি। জ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গোস্বামী প্রস্থাবলী গাড়ীতে ভরিয়া গোড়দেশ পথে বনবিষ্ণুপুরে পোঁ ছিলে বিষ্ণুপুর রাজ বীরহাম্বীরের অন্তরগণ হরণ করেন। তখন আচার্য্য বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিয়া গ্রন্থ অন্তরণ করিতে লাগিলেন। কতদিন পরে রাজসভায় আগমন করতঃ গ্রন্থের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি গ্রন্থ প্রচার করেন। রাজা তদবিধি পরম বৈষ্ণব হইলেন। আপনার অর্দ্ধ বাড়ী আচার্য্যের রাসস্থানের জন্ম অর্পণ করিলেন। রাজার প্রভাবে বিষ্ণুপুরে প্রচুর মন্দির গড়িয়া উঠিল। আচার্য্য বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিয়া অত্যভূত লীলা প্রকাশ করতঃ বিষ্ণুপুরবাদীকে হন্স করিলেন। অন্তাবিধি বিষ্ণুপুর সহরে গোস্বামীপাড়ায় জ্রীনিবাস আচার্য্য সেবিত জ্রীবংশীবদন শিলা ও জ্রীরাধারমন জ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। জ্রীবিগ্রহ একস্থানে থাকেন না। বংশধরগণ পালাক্রমে সেবা করেন। রাজা স্বপাদিষ্ট হইয়া জ্রীকালাচাদ বিগ্রহ প্রকাশ করেন।

তথাহি - শ্রীভক্তি রত্নাকরে—৯ম তরঙ্গে—
"হৈল বীর হাস্বীরের প্ররম উল্লাস।
শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিলা প্রকাশ॥"

রাজা নিঃসন্তান থাকায় শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজার পুত্রপ্রাপ্তির জন্ম ঠাকুর অভিরামকে অনুরোধ করেন। অভিরাম রাজার সাতজন রাণীর সমীপে মিষ্টার ভোজন করিয়া পুত্রবর প্রদান করিলেন। ছোটরাণী অভিরামের মনমত থাতা অর্পণ করিয়াছিলেন, তাই ছোটরাণীর গর্ভে

বার সিংক্রাম — ব্রীনিত্যানন্দ পত্নী ব্রীজাহ্নবাদেবীর অপ্রাকৃত প্রেম
লীলা হৈচিত্রের উপ্লল নিদর্শন এই বীরসিংহ গ্রাম। বাঁকুড়া জেলায়
অবন্তিত। হাওড়া প্রেশন হইতে বর্দ্ধমান নেমে বর্দ্ধমান—বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান
পুরুলিয়া ভায়া সোনামূখী বাসে ধনশিমলা ডাকঘর রিক্সাদিতে ৪ মাইল
যেতে হয়। কলিকাতা পুরুলিয়া ভায়া সোনামূখী বাসে ধনশিমলা নেমে
যাওয়া যায়। এখানে ব্রীকৃদাবন চক্রের সেবা অত্যাপি বিত্যমূলীন।



ি বৃন্দ বিন চন্দ্ৰ CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

এখানে জাহ্নবাদেবীর পিতা স্থ্যদাস পণ্ডিতের শিশু গোকুল দাসের শ্রীপাট। এতদ্বিয়ে রাইচবণ দাস বিরচিত "অভিরাম বন্দনা" প্রস্থের বর্ণন এইরপ—

> 'তবে কহি জ্রাজাহ্নবা জীউর প্রসঙ্গ। বীরসিংহাতে তাঁ রাজিছে মহোৎসব রঙ্গ॥

স্থ্যদাস পণ্ডিতের শিষ্য জ্রাগোকুলদাস।
পাহাড়পুর গ্রামে বৈসে পরম উল্লাস।
স্থ্যদাস পণ্ডিতের কন্যা জাহ্নবা ঠাকুরাণী।
গ্রীত করি তারে সদা বলি কহে বানী।

\*

অতি কুপা করি কহে মোর দিনে।
করিবে সে মহোৎসব বৈষ্ণব ভোজনে॥
ইহা শুনি কহে প্রাগোকুল দাস তারে।
কি করি হইব ইহা নিবেদি তোমারে॥
জাতি তন্তবায় আমি শুদ্ধাশুদ্ধ নাহি জানি।
সামগ্রী পাইব কোখা না ইহ যে ধনী॥
এত শুনি জাহ্নবা কহিছেন তারে।
আমার কুপাতে সব হইব সুসারে॥
নদীর কিনারে বহু হেলাঞ্চিক শাক।
সুসুরি সহিত তাহা পারইবে পাক॥
বুথা জঞ্চ বাঞ্জনাদি করাবে রন্ধন।
আমার আজ্ঞাতে কর হইব উ্মা॥

এই মত আজ্ঞা তার করিলা পালন। ভোগ লাগাইয়া কৈল বৈষ্ণব ভোজন। সেই মহোৎসব প্রতি বৎসরেতে। মধুমাস চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষ নবমীতে॥"

শ্রীজাহ্নবাদেবীর স্বপ্নাদেশে গোকুলদাস চৈত্রমাসের কৃষ্ণনবমীতে (শ্রীরামনবমী) প্রতি বংসর উৎসব করিতে লাগিলেন। ঐ প্রামে ঠাকুর অভিরামের মহোৎসব করিতেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে উক্ত উৎসব বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে শ্রীজাহ্নবাদেবী স্বপ্নাদেশে পুনরায় গোকুলদাসকে বলিলেন 'আমার দাদা অভিরামের উৎসব একই সঙ্গে করিবে।

ইহা গুনি শ্রীগোকুলদাস মহাশয়।

ত্বে মহোৎসব করে আনন্দ হাদয়॥

তবে কথোদিন পরে বীরসিংহ প্রামেতে।

আইলেন মহাশয় সগোষ্টি সহিতে॥

মহোৎসব করে সেই তুই দিনে।

চতুর্দিশ ভোগ লাগে অতি বিলক্ষণে।

শ্রীজাহ্নবা অভিরাম গোপাল কুপাতে।

ভাগ্যবান মহাশয় সগোষ্ঠি সহিতে।

এই মত মহোৎসব বীরসিংহ গ্রামে।

অন্ন মহোৎসব হয় অতি বিলক্ষণে॥

অত্যাবধি সেই গোষ্ঠা বৈসে বীরসিংহেতে।

সেই মহোৎসব করে তাঁহার কুপাতে।"

গোকুলদাস এইভাবে পাড়পুর গ্রাম হইতেবীরসিংহ গ্রামে আসিয়া এই মহোৎসব স্থাপন করেন। অতাবধি তাঁহার বংশানুক্রমে বীরসিংহ গ্রামে পূর্বানুরূপ সমারোহে শ্রীরামনবমীর প্রাক্কালে কতিপয় দিবস <sup>যাবৎ</sup> মহোৎসব অনুষ্ঠিত করিয়া থাকেন। বীরসিংহ গ্রামে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের প্রকট রহস্ত জানা যায় না। তবে শ্রীরাধা বৃন্দাবনচন্দ্র জীউর শ্রীমন্দিরে যে প্রাচীন শিলালিপি প্রাচীন অক্ষরে লিপি খোদিত রহিয়াছে যথা— CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy বেদ বেদাঙ্গ গণিতে শাকে মল্ল মহীপতে।
শ্রীমন্মল্ল মহানাথ রঘুনাথ নরাধিপ।
তদা বীরসিংহ তনয়ো হরিভক্তি পরায়ন।
শ্রীশ্রীকুদাবন চন্দ্রায় নববত্বং দদামদে॥ ( ১৪৪ অবদ )

ব্রধরে — বুধরি মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে ভগবানগোলা স্টেশন। তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে এক মাইল ব্যবধানে শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিয় শ্রীরামচন্দ্র করিরাজ, গোবিন্দ করিরাজ, জগন্নাথ আচার্য্য, গৌরীদাস পণ্ডিতের শিয় বড়ু গঙ্গাদাস এবং ঠাকুর নরোত্তমের শিয় রবি রায় প্রভৃতির শ্রীপাট। শ্রীজাহ্নবাদেবী বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া বুধরি গ্রামে পদার্পণ করেন। সে সময় শ্রীশ্রামদাস চক্রবর্ত্তী কন্তা হেমলতাকে বড়ু গঙ্গাদাসের সহিত বিবাহ দিয়া শ্রীশ্রামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বড়ু গঙ্গাদাসকে শ্রামরায়ের সেবাধিকারী করেন। জাহ্নবাদেবী শ্রীমতী রাধিকাসহ শ্রামরায়কে বৃন্দাবন হইতে আনয়ন করেন এবং প্রভুর আদেশক্রমে এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। গঙ্গাদাস ভোগের নির্বন্ধ চিন্তা করিলে স্বপ্নে শ্রামরায় বলিলেন, "খখন যাহা মিলিবে তাহাই ভক্ষণ করিব।" এই স্বপ্নবাক্য জাহ্নবাদেবীকে বলিলে তিনি ভোগের নির্বন্ধ করিয়া দিলেন। তদবধি বড়ু গঙ্গাদাস শ্রীশ্রামরায়ের সেবায় নিমগ্ন রহিলেন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের বুধরিতে আগমন সম্পর্কে ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের বর্ণন যথা—

তথাহি—৯ম তরক্তে—
"আচার্য্য গেলেন মার্গশীর্ঘ মাস শেষে।
রামচন্দ্র গমন করিলা শেষ পৌষে।
শ্রীগোবিন্দ ছই চারি দিবস রহিয়া।
কুমার নগর হইতে গেলেন তেলিয়া।
তেলিয়া বুধরি আদি গ্রামবাসী যত।
সবার আনন্দ যৈছে কে কহিবে কত।

আসিয়া মিলিলা ভদ্রলোক ভাগ্যবান। সবে করি দিলেন অপূর্ব্ব বাসস্থান।

তেলিয়া বুধরি গ্রামে গোবিন্দের স্থিতি। তেলিয়ায় নির্জন স্থানেতে প্রীত অতি। বুধরি পশ্চিমে শ্রীপশ্চিমপাড়া নাম। তথা সর্বারস্তে বাস সেই রম্য স্থান॥"

শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃন্দাবন হইতে ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া ঠাকুরাণীদ্বয় রামচন্দ্র কবিরাজকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। রামচন্দ্র ব্রজধামে গমনের
পূর্ব্বে ভ্রাতাকে ব্ধরিতে বাস করিবার উপদেশ দেন। ভ্রাতার আদেশে
গোবিন্দ কুমারনগর হইতে বৃধরিতে আসিয়া বাস করেন। গোবিন্দ কবিরাজ এই স্থানেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের কুপা প্রাপ্ত হন। আচার্য্য বৃন্দাবন
হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গোবিন্দের ভবনে পদার্পণ করতঃ তাঁহাকে উদ্ধার
করেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ অন্ত কবিরাজের
অন্তর্ভুক্তি ও বাংলাভাষায় বৈশ্বব সঙ্গীতের লেখক। এখানে চিরঞ্জীর সেন
পূর্ব হইতে বসবাস করিতেন। এখানে রামচন্দ্র কবিরাজের জন্ম হয়,
রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া গৃহে আগমন করতঃ পরদিবস প্রভাতে এইন্থান
হইতে যাজিপ্রামে গমন করিয়া আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করেন। আচার্য্য
তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি বলিতে লাগিলেন।

তথাহি-জ্রীপ্রেমবিলাসে ১৪ বিলাস-

"রামচন্দ্র নাম মোর অস্বষ্ঠ কুলে জন্ম। কেবল মানস প্রভূর চরণ দর্শন॥ তেলিয়া বুধরি গ্রামে জন্মস্থান হয়।

আর দিন ঠাকুর কহয়ে তাঁর প্রতি। থেতুরী হইতে কতদূর তোমার বসতি॥

তেঁহ কহে চারি ক্রোশ নিবেদন করি। কতদিন আপনে আইলে গৃহ ছাড়ি॥ তিঁহ কহে চারিদিন পথেতে গমন। পঞ্চম দিবসে হৈল চরণ দর্শন ।"

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ তেলিয়া বুধরি হইতে হাঁটিয়া পঞ্চম দিবসে যাজিগ্রামে উপনীতঃহন।

বোরাকৃশি বোরাকৃলি মুর্শিদাবাদ জেলায় শ্রীপাট গোয়াসের নিকট। পাতিবোনা স্টীমার ঘাট হইতে চার মাইল। লালগোলা স্টীমার ঘাট হইতে গোদবাড়ী তৎপরে প্রেমতলি তৎপরে পাতিবোনা পদ্মার পশ্চিম পারে। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যেব শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। যিনি 'ভাবৃক চক্রবর্ত্তী' নামে খ্যাত। শ্রীনিবাস আচার্য্য সপার্ষদে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ভবনে আগমন করতঃ 'শ্রীরাধাবিনোদ' শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। উক্ত উৎসবে প্রভু বীরভদ্রাদি আচার্য্যগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নামকরণ করেন, তখন শ্রীমন্দির হইতে শ্রীরাধাবিনোদ বলিয়া ধ্বনিত হইল। তদমুরূপ তিনি শ্রীবিগ্রহের নাম 'শ্রীরাধাবিনোদ' রাখেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—
"আর শাখা হয় শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী।
ভজনে যাহার নাম ভাবুক চক্রবর্তী॥
তাহার বসতি হয় বোরাকুলি প্রাম।
আর শাখা গোপাল দাস সর্ব গুণধাম॥
গোবিন্দ চক্রবর্তী পুত্র শ্রীরাজবল্লভ।
আচার্য্যের শাখা ইহ জগতে হুর্লভ।

বরাহনপর -বরাহনগর ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। বারাকপুর স্থাবমাজার বাসরুটে 'টবিন রোড' ষ্টপেজে নামিয়া বরাহনগর পাটবাড়ীতে

KIDN LEWIS IN ACTION

যাওয়া যায়। এখানে পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য শ্রীরঘুনাথ ভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাট।

তথাহি - শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।



্রান্ত ক্রিক্স প্রাথম শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঞ্চ

১৪০৬ শকান্দে বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে প্রাগৌরস্থন্দর গৌড়দেশে আনগমন করেন। সে সময় কানাইর নাট্যশালা পর্যান্ত গমন করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা ভঙ্গ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন পথে পানিহাটী হইতে বরাহনগর আগমন করেন। প্রভু রঘুনাথ বিপ্রের মুখে অত্যন্তুত শ্রীমন্তাগবত ব্যাখ্যা প্রবণ করিয়া তাহাকে ভাগবত আচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি সেই বিপ্র ভাগবত আচার্য্য নামে খ্যাত হন। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

বলরামপুর —বলরামপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। খড়গপুর থানার অন্তর্গত স্থান। এখানে প্রভু রসিকানন্দ কিছুদিন অবস্থান করেন সে সময়। একদা বিশজন বৈষ্ণব তার গৃহে আগমন করেন। রসিকানন্দ CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

अन्तर्भाव आकि वृद्ध क्षणां है के का

তাঁহাদের রন্ধন সামগ্রী প্রদান করিয়া ঘৃতের জন্ম অর্ধরাত্রে নগরে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে পথ ভূলিয়া তিনি এক যবনের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। পালঙ্কের উপর সন্ত্রীক যবন উপবিষ্ট আছেন। সহসা রসিক প্রবিষ্ট হইলে যবন তাহাকে ধরিয়া প্রচন্ডভাবে প্রহার করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রসিকানন্দ সহাহ্যে বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমায় কেন মারিতেছেন। আমার কোন দোষ নাই। আমার কঠোর অঙ্গে আঘাতে আপনার কোমল অঙ্গই ব্যাথিত হইবে।" তথন যবন রসিকের বাক্যে বিচলিত হইয়া তাঁহার হস্ত ছাড়িয়া দিলেন এবং বহু কাকৃতি করিয়া চরণে পড়িলেন। তারপর রসিক অন্যন্থান হইতে ঘৃত লইয়া স্বগৃহে আগমন করতঃ বৈষ্ণবগণকে অর্পন করিলেন। এদিকে ছই তিন দিন পরেই যবনের হাতী ঘোড়া ধন-দৌলত সমস্ত বিনম্ভ হইয়া শেষে পত্নী বিয়োগ ঘটিল। একমাত্র নিজেই মাত্র জীবিত রহিল। তথন আতঙ্কে যবন আসিয়া রসিকানন্দের চরণে আগ্রয় লইলেন। রসিকের কুপা প্রভাবে যবন পরম বৈষ্ণব হইল এবং পুনরায় হত সর্ববিষ্থ ফিরিয়া পাইলেন। এইরূপে প্রভূ রসিকানন্দ বলরামপুরে অবস্থান করিয়া বহু অলৌকিক লীলা করেন।

বড় বলরামপুর বড় বলরামপুর মেদিনীপুর জেলায় প্রবর্তিত।
এখানে প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। প্রভু শ্যামানন্দ আলমগঞ্জের উৎসব
সমাপন করিয়া ধারেন্দায় আসিলে রসময়, বংশী ও ভীমশীরিকর বলিলেন,
"আপনি সারাজীবন তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, এখন সংসার করুন।"
তখন তাহাদের অনুরোধক্রমে প্রভু শ্যামানন্দ দার পরিগ্রহ করিলেন।
তখন তিনি বড় বলরামপুবে আগমন করিলেন।

তথাহি শ্রীরসিক মঙ্গলে—
"তথায় আছেন জগন্নাথ ভাগ্যবান। তার কন্সা শ্যামানন্দে করিল প্রদান। নাম শ্যামপ্রিয়া অতি বড় সুরূপিণী ে রূপেগুণে লক্ষ্মী অংশে ভূবন মোহিনী॥

्रानाव श्रविति

विश्वादिक्य विभाजन

"I FREE PRINT THE

र शक्तिश्रह कविराधा

সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব করিয়া আনন্দে। বিভা করিলেন শ্যামপ্রিয়া শ্যামনেদে॥"

বড়গাছি বড়গাছি নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ দ্বেশন হইতে লালগোলা বেলপথে মুড়াগাছা স্টেশন। তথা হইতে ছই মাইল শালিগ্রামের নিকট। কৃষ্ণনগর করিমপুর বাসপথে হাঁটরা প্রামে নেমে, মধ্যে জলঙ্গী নদী পার হয়ে কাঁচাপথে ছই মাইল পিন্ধিমে এই প্রাম অর্ন্থিত। এখানে প্রভু নিত্যানন্দের শিশ্য বিহারী কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট। বিহারী কৃষ্ণদাস বড়গাছির রাজা হরি হোড়ের পুত্র ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ নবদ্বীপ হইতে শালিগ্রামে বিবাহ যাত্রাকালে বড়গাছি গ্রামে কৃষ্ণদাসের ভরনে আসেন। তথায় অধিবাস কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তথা হইতে বিবাহযাত্রা করেন। প্রভু নিত্যানন্দ বড়গাছি গ্রামে বহু লীলা করেন। প্রভু নিত্যানন্দ বখন নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়া নবদ্বীপে আগমন করেন, সে সময় বড়গাছি গ্রামে লীলারঙ্গে বিহার করেন।

তথাহি — শ্রীচৈতন্ম ভাগবতে

"খানচৌ ৮া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া।
বিশেষ সুকৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান॥
বড়গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাঁহার করিতে নাহি পারি সমুচ্যয়,"

বড়কোনা—বড়কোলা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু শ্যামানন্দ দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বড়কোলা প্রামে মহোৎসব করেন। শ্যামানন্দের আদেশে, রসিকানন্দ উৎসবের সমস্ত দ্রব্য আয়োজন করেন। উৎসব সম্ভার লইয়া ধ্রিকানন্দ ধারেন্দা হইতে বসন্তপুরে অবস্থান করতঃ তথা হইতে বড়কোলা গ্রামে গ্রভু শ্যামানন্দের স্মীপে উপনীত হন। তথন

রসিকানন্দ শ্যাবানন্দের পুনরাদেশে ধারেন্দা গ্রাম হইতে শ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ আনয়ন করিলেন। এই স্থানের উৎসবে মেদিনীপুরের সুবা আগমন করেন।

তথাহি— শ্রীরসিক মঙ্গলে—
"হেনকালে বিশ্বনাথ ভূঞা মহাশয়।
শশধর ভূঞা তার কনিষ্ঠ তনয়।
হরিচন্দনের ভ্রাতা রাজ্য অধিপতি।
সঙ্গীত সাহিত্যে যোগ্য বড় শুদ্ধমতি।
সর্বগুণে গুণধর কুলশীল মান।
যাত্রা দেখিবারে তথা করিল প্রয়াণ।"

তথায় বংশীর অনুরোধে বিশ্বনাথ ভূঞ্যাকে শিশু করিয়া তাহার নাম 'শ্যামমনোহর' রাখেন। শ্যামমনোহর সর্বব্দ্ব ত্যাগ করিয়া প্রেম প্রচারে আত্মনিয়োগ করতঃ বহু জীবকে ধন্ম করেন। এখানে সেই দেশের রাজা 'হরিবোলা' নামক ছুষ্ট যবন উৎসব দর্শনে আসেন। তিনি তথা হইতে রসিকানন্দকে লইয়া গিয়া আলমগঞ্জে মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন।

বড়গঙ্গা — বড়গঙ্গা শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃ পুরুষগণের আবাসভূমি। এখানে প্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রকট হন। প্রভু বঙ্গদেশে গমনকালে এগার সিন্দুর হইতে শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়া বড়গঙ্গা গ্রামে পিতামহ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে সময় তথায় এক অত্যন্তুত লীলার প্রকাশ করেন।

তথাহি – প্রেমবিলাসে

"উপেন্দ্র মিশ্র চণ্ডী লিখিবার তরে।
তালপাতা সংগ্রহ করিলা বস্তু তরে॥
প্রভূ বিসিয়াছেন পিতামহের নিকটেতে।
উপেন্দ্র মিশ্র পহিলা শ্লোক লিখে তালপাতে।

मिएक दिस्तान भित्र

- 1年底版

উপেন্দ্র মিশ্র পত্নী আসিয়া তথন।
উপেন্দ্র মিশ্রেকে নিল অন্দর ভবন।
তিঁহ কহে নাথ দেখি স্বপন অভুত।
সাক্ষাৎ নারায়ণ এই জগরাথ স্থত।

এই বাক্য শুনিয়া মিশ্র বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে গৌরাঙ্গ ক্ষণ-কাল মধ্যে সম্পূর্ণ চন্ডী গ্রন্থখানি লিখিয়া সমাপ্ত করিলেন। তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্যাবিত হইয়া মিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গোলেন। পিতামহী কমলাবতী স্বম্নেহে মহাপ্রভুকে একটি মিষ্টি কাঁঠাল ভোজন করাইয়া বলিলেন যে, "তুমি স্বপ্নে সেরূপ দর্শন করাইলে এখন সাক্ষাতে সেরূপ দর্শন করাইয়া কৃতার্থ কর।" তখন দয়াল প্রভু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

তথাহি তত্ত্বৈব —

"ভক্তজনে কৃপা করি প্রভু গৌর রায়।

মধুর মূরতী ছই জনেরে দেখায়;

মূর্ত্তি দেখিয়া ছই মনস্থির কৈলা।

পার্ধদ দেহ ধরি দোহে নিত্যধামে গেলা;"

এইরূপে প্রভু বড়গঙ্গা গ্রামে বহু লীলা করেন। এখানে গৌরাঙ্গের মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে বড়গঙ্গা হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

বসস্তপুর - বসস্তপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু রসিকানন্দ ধারেন্দা হইতে বড়কোলা গ্রামে গমনপথে বসন্তপুরে আগমন করেন। তথায় মাধব, হরিদাস ও মদনমোহন নামক প্রভু শ্যামানন্দের তিনজন শিয় অবস্থান করিতেন। রসিকান্দ তাহাদের ভবনে ছই তিন দিন রইয়া বছ শিষ্য করেন।

বাইপরকোলা—বাইগনকোলা বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। এপিটি কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান।

# তথাহি—শ্রীঅন্তরাগবল্লী— "কাটোয়ার নিকট বাইগনকোলা পাটবাড়ী। সেখানে বসতি আর সর্ব্ব বাডী ছাড়ি॥

এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিশ্য ও শ্যালক শ্রীরামচরণ চক্রবন্ত্রীর শিশ্ব শ্রীরামশরণ চট্টরাজের শ্রীপ ট। অনুরাগবল্লী নামক গ্রন্থের লেথক শ্রীমনোহর দাস স্বীয় গুরু শ্রীরামশরণ চট্টরাজের সমীপে এই পাটবাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

শাকলা চক্রদ্বীপ—এখানে গ্রীপাদ রূপ ও সনাতন গোস্বামীর পিতৃ
ভূমি। গ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর পিতা কুমারদেব নৈহাটী হইতে জ্ঞাতি
বর্গের ভূর্ব্যবহারে উদ্বিগ্ন হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করতঃ বাকলা চন্দ্রীপে
অবস্থান করেন।

## তথাহি-

তেঁহ জ্ঞাতিবর্গ হতে উদ্বিগ্ন হইয়া।
বঙ্গদেশে আসিলেন দ্বান্থিত হয়া।
বাকলা চন্দ্রবীপে আসি নিবাস গড়িল।
স্বজন সহিতে তথা আনন্দে রহিল।

ৰাহ। দূরপুর --বাহাত্রপুর মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। শ্রীপাট বৃধরীর নিকটবর্তী স্থান। (বুধরী জঃ)

তথাহি — শ্রীভক্তি রত্নাকরে —
"বুধরী নিকট বাহাত্ত্রপুর গ্রাম।
তথা বৈসে বিপ্রপ্নে গ্যামদাস নাম।"

এখানে শ্রীনিবাস আচার্যোর শিশু কর্ণপুর কবিরাজ, শ্রামদাস ও বংশীদাস চক্রবর্তীর শ্রীপাট। শ্যামদাসের কন্সার সহিত বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ হয়। বংশীদাস শ্রীগোপীরমণ জীউর সেবা প্রকাশ করেন। CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy তথাহি শ্রীঅনুরাগবল্লী —
"শ্রীবংশীদাস ঠাকুর প্রভুর কৃপাপাত্র।
পূর্ব্ব বা দী বুধৌর বাহাতুর মাত্র॥
আশ্রয় শ্রীগোপারমণ জীউর সেবা।
তাহার ভাগ্যের সীমা কহিবেক কেবা।
সম্প্রতি বাড়ী হয় আমিনা বাজার।
জগত বিখ্যাত গণকে পাইব পার।"

বারপুর – বানপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এই গ্রামে প্রভূ শ্যামানন্দের লীলাভূমি। রসিকানন্দ বৈত্যনাথ রাজার বাড়ীতে অবস্থান করিয়া হৃষ্ট যবন রাজ। আহম্মদবেগ স্থ্রাকে কুপা করেন। রাধানগর গ্রামে যবন অত্যাচারের কাহিনী সংবাদ পাইয়া প্রভু শ্যামানন্দ তথায় আহম্মদবেগ স্থবার সমীপে যাইতে ধসিকানন্দকে আজ্ঞা দিলেন এবং তাহার সঙ্গে বংশী দাসকে পাঠাইলেন ৷ রসিক সপার্ধদে বানপুরে বৈছনাথ রাজার বাড়ীতে অবস্থান করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক দর্শনে আসিতে नाशिन। তথায় नक नक हिन्दू ও মুসলমান তাঁহার শিষ্য হইল। যবনগণ মুখে রসিকানন্দের প্রশংসা গুনিয়া বলিলেন, তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর। তিনি হিন্দুকে শিষ্য করিতে পারেন কিন্তু মুসলমানকে শিষ্য করেন কোন অধিকারে। লোক ভাগুাইতে স্থবা কপট ক্রোধ দেখাইলেন। রসিকানন্দের অত্যদ্ভুত মহিমা তাহার অজ্ঞাত নহে। তিনি দূত মারফত খৰর পাঠাইলেন যে "তোমার কিছু কেরামতি দেখতে চাই।" সেই সময় এক মত্ত হস্তীর অত্যাচারে জনপদ এমন কি সুবা পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত। সুবা বলিলেন রসিক যদি হস্তীকে নাম দিতে পারেন তবে তাহাকে নারায়ণ বিলিয়া জানিব। কিন্তু তাহাই ঘটিল। রসিকানন্দ সঙ্গীগণের নিবারণ সত্ত্বেও সুবার ভবনে চলিলেন। পথে সেই মত্ত হস্তীর সহিত মিলন ঘটিল। রসিকানন্দ স্বপ্রভাবে হস্তীর ভাবান্তর ঘটাইয়া হরিনাম প্রদান করতঃ 'গোপালদাস' নাম রাখিলেন। এই অলৌকিক কার্য্যের সংবাদ শুনিয়া

সুবা ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন এবং রিসকানন্দের চরণে লুঠিত হইলেন।

বিল্লগ্রাম — বিল্বপ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীবলরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। নাকাশী থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ লালগোলা রেলপথের বেথুয়াডহরী ষ্টেশন থেকে অথবা ৩৪নং জাতীয় সড়কস্থিত বেথুয়াডহরী গ্রাম হইতে ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

তথাহি — শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে
"বিল্বগ্রামেতে বাস ঠাকুর বলরাম।"

এখানে মদনমোহনের মন্দির রহিয়াছে।

ি বিরুপাড়া—এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ দাসের শ্রীপাট।

তথাহি —"বিরুপাড়াবাসী রামকৃষ্ণ দাস নাম।"

বিক্রমপ্র — বিক্রমপুর হুগলী জেলায় অবন্ধিত। তারকেশ্বর হইতে ১৬নং বাসে যাওয়া যায়, ইহ। আরামবাগের নিকটঝর্তী। এখানে এখানে ঠাকুর অভিরামের লীলাভূমি। অভিরাম যখন বিগ্রহ প্রণাম করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, সেই সময় বিয়্পুর হইতে খানাকুলে আসিবার পথে বিক্রমপুরে আসিলে তথায় এক বাস্থলীদেবীর সহিত মিলন ঘটিল। দেবী অভিরামকে বলিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ, আমি কতদিন বনা-শ্রায় করিয়া রহিব। আমায় স্থাপন করিয়া সেবার প্রকাশ কর।" অভিরাম নিজ ভ্রমণের অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন, "তুমি এখানে থাক, এখানেই তোমার রাজসেবা হইবে।

তথাহি – শ্রাঅভিরাম লীলামতে —
"শুনিয়া তাহার বাক্য আনন্দিত হৈলা।
বিক্রমপুরেতে সেই-বাস্থলী রহিলা।
CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

বাস্থলীকে আশ্বাস দিয়া চলিলা তুরিতে।
কাজীপুরে হৈলা দেখা মালিনী সহিতে।"

বীরভূম - এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিশ্য শ্রীভগবান কবিরাজের শ্রীপাট।

তথাহি-- শ্রীঅনুরাগপল্লী —

"বীরভূমি মধ্যে বৈগুরাজ তিনজন।

তার মধ্যে ভগবান কবিরাজ অগ্রগণ্য॥

তাঁর ছোট শ্রীরূপ কবিরাজ নাম।

ভগবান স্থত নিমু কবিবাজ সদগুণ ধাম॥"

বী ব চ দ্রুপুর বীরচন্দ্রপুর বীরভূম জেলায় অবস্থিত। প্রভূ নিত্যানন্দের জন্মভূমি সমীপক্ষান। প্রভূ নিত্যানন্দের সেবিত শ্রীবঙ্কিম দেব তথায় বিরাজিত। প্রভূ বীরচন্দ্র মালদহ হইতে পিতৃ জন্মভূমি দর্শন মানসে একচাক্রায় আসিয়া শ্রীবঙ্কিমদেংকে দর্শন করেন। তীর্থে একদিন



শ্রীবঙ্কিমদেবের মন্দির

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

উপবাস করিয়া পরদিবস মহোৎসব করেন। স্বহস্তে বঙ্কিমদেবকে ভোজন করাইলেন এবং ভক্তগণকে পরিবেশন করিলেন। তারপর এই স্থানের নাম 'বীরচন্দ্রপুর' রাখিলেন।

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে —
"এইমত মহোংসব করিয়া সম্পূর্ণ।
আত্মবর্গ মিলিয়া পাইল প্রসাদান্ন।
সেই গ্রামে তিনদিন করিলা বিশ্রাম।
'বীরচন্দ্রপুর' বলি থুইলা তার নাম।"

বুঁধইপাড়া – বুঁধইপাড়া মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। প্রাচীন বুঁধইপাড়া গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে গ্রীপাট নেয়াল্লিসপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। ইহা সৈদাবাদের অপর পারে ভাগীরথীর পর্শ্চিম তীরে বিরাজিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিশ্ব শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজ এবং তাঁহাদের বংশধর রাধাবল্লভ, গোপীজনবল্লভ, গোবিন্দ রায়, গৌরাঙ্গবল্লভ, চৈতক্য দাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি চট্টরাজ গোষ্ঠার বিহারভূমি। এখানে রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজন বল্লভের সহিত শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর বিবাহ হয়। শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী এখানে শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি — শ্রীঅনুরাগবল্লী —

"কতকালে গ্রীহেমলতা ঠাকুরঝি মহাশয়। সেবার প্রকাশ লাগি প্রযত্ন করয়॥ অতেক প্রয়াসে তার উৎকণ্ঠা জানিয়া। আজ্ঞা দিল সেবা কর সাবধান হঞা। আজ্ঞা পায়া গ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিল। অঙ্গসেবা করাইয়া মন্দিরে বসাইল। আচার্য্য ঠাকুরের নিজ গুরুর সেবন। ভার নামে নাম রাখে গ্রীরাধারমণ।"

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

এইভাবে শ্রীবিগ্রহ নির্নাণ করিয়া স্বয়ং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আগমনে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই পাটে বসিয়া শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীযত্বনন্দন দাস ১৫২২ শকান্দে ঠাকুরাণীর আদেশক্রমে "শ্রীকর্ণানন্দ" গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি গ্রাকর্ণানন্দ -

"বুঁ ধইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাক্ত্বীর তটে। পঞ্চদশ শত আর বংসর উনত্রিশে। বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে। নিজ প্রভুর পাদপদা মস্তকে ধরিয়া। সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া।

এখানে এ নিবাস আচার্য্যের শিশ্ব একিফ কীর্ত্তনীয়ার এপাট।

তথাহি - তত্ত্বৈব—

বুঁধইপাড়াতে বাুুী কুঞ কীর্ত্তনীয়া । যাহার কীর্ত্তনে যায় প্রাণ গুলিয়া ॥"

বুঢ়ন বুঢ়ন খুলনা জেলায় অবন্ধিত। সাতক্ষীরা সাবিডিভিসনের অন্তর্গত বুঢ়ন পরগণার মধ্যে বুঢ়নগ্রাম। বেনাপোল হইতে তিন ক্রোম উত্তরদিক। খুলনা হইতে সাতক্ষীরায় ষ্টিমারে যাইতে হয়। এখানে ১৩৭২ শকাবদে ব্রাহ্মণবংশে শ্রীহরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতা-মাতার মৃত্যু হওয়ায় অমু্যার অধিপতি তাহাকে পালন করেন।

তধাহি শ্রীতৈতা ভাগবত—
"বৃঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ়"
তথাহি শ্রীঅধ্বৈত প্রকাশে
"বৃঢ়ন গ্রামেতে হরিদাসের বসতি ়"
CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

বৈতুল্যা—বেতুল্যা ঢাকং জেলায় অবস্থিত। এখানে ঠিকুর নরোত্তমের প্রশিশু ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিশু শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্তীর শ্রীপাট।

> তথাহি — শ্রীনরোত্তম বিলাসে — "বেতুল্যা নিবাসী রাধাকৃঞ্চ চক্রবর্তী"

েলুন — বেলুন বৰ্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। কাটোয়া বৰ্দ্ধমান রেল-পথে ভাতার ষ্টেশন। তথা হইতে দেড় ক্রোশ পূর্বের্ব অবস্থিত শ্রীঅনস্ত-পুরীর শ্রীপাট।

তথাহি – শ্রীপাট নির্ণয়ে - "বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর ॥"

এইস্থান বর্ত্তমানে বড় বেলুন নামে প্রসিদ্ধ। এখানে বাঁধাটিলা ও প্রীরাধাগোবিন্দের সেবা রহিয়াছে।

বেলেটি —বেশেটি চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধরের পিতা শ্রীমাধব মিশ্রের জন্মন্থান। তিনি চক্রশালের জমিদার পুগুরীক বিচ্ঠানিধির সমাধ্যায়ী ও প্রগাঢ় বন্ধু ছিলেদ।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে —

"তার প্রিয় সথা শ্রীমাধব মিশ্র হয়।

চট্টগ্রামে বেলেটি গ্রাম তাঁহার আলয়।"

কোপ্রশান। – বেশ্বখানা যশোহর জেলায় অবস্থিত। অমৃতবাজার ডাকঘর। এখানে শ্রীসদাশিব কবিরাজের গ্রপাট।

তথাহি গ্রাপার্ট পর্য্যটনে –
"বোধখানায় সদাশিব কবিরাজের বাস।
সদাশিবের পুত্র নাগর পুরুষোত্তম দাস।

"বোধখান তে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল। বোধখানাতে হলদা পরগণা জানিবা জর্বজনে."

তথাহি - শ্রীপাট নির্ণয়ে —
"হলদা মহেশপুর আর বোধখানা।
এক দেশে তুই গ্রাম একুই গণনা।
ঠাকুর স্থন্দরের সোব সেই স্থানে হয়।
সদাশিব কবিরাজের বোধখানাতে নির্ণয়॥"

বোধখানায় শ্রীপ্রাণ ল্লভের সেবা। পঞ্চম দোলের দিন মহাসমা-রোহে মহোৎসব হয়। বোধখানায় একটি আশ্চর্য্য বৃক্ষ রহিরাছে। পঞ্চম দোলের পূর্ব্বদিনে এ বৃক্ষে একটিও পুপা থাকে না। উৎসব দিবস প্রত্যুয়ে কয়েকটি কদম পুপা বৃক্ষে প্রফুটিত দেখা যায়। প্রভু এই কদম্ব পুপা কর্ণে ধারণ করিয়া দোলযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। শ্রীপাট বোধখানার স্ষ্টির ইতিহাস এইরূপ যথা

তথাহি—শ্রীকান্তনত্ত্ব নির্ণয়ে—
"একদা জাহ্নবাদেবী সহ বৃন্দাবন।
ঠাকুর কানাই প্রভু করেন গমন॥
তথায় কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইল।
পুনঃ পুনঃ নানারঙ্গে নাচিতে লাগিল।
পদের নূপুর খসি কোথায় পড়িল।
প্রোমান্দ ভরে তাহা জানিতে নারিল।
লীর্ত্তনের অরসানে বাহ্য ফুর্ত্তি পেয়ে।
দেখেন নূপুর নাই দক্ষিণের পায়ে॥
তথন কহেন যথা নূপুর পড়িল।
তথায় করিব বাস প্রতিজ্ঞা রহিল॥
অন্তরে জানিল বঙ্গভূমে অবস্থিত।
বোধখানা নামে গ্রাম আছ্য়ে বিদিত॥

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

এই প্রামে ছুটি গিয়া নুপুর পড়িল। সেই হেতৃ প্রভু তথা বসতি করিল "

বিল্লোক - বিল্লেক হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ২০-এ বাসে বিল্লোকে যাওয়া যায়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্তন ঠাকুর অভিরাম গোপালের লীলাভূমি। ঠাকুর অভিরাম থানাকুল হইতে শ্রীমালিনীদেবীকে সঙ্গে লইয়া বিল্লোক গ্রামে নদীতটে আসিয়া উপবেশন সে সময় কাজীর সৈত্যগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিলেন। দাসী গণের মুখে মালিনীর গমনবার্তা পাইয়া কাজী কন্সাসহ অভিরামকে ধরিয়া আনিতে সৈন্য পাঠাইলেন। কাজীর সৈন্যগণ গিয়া অভিরামকে বহুত তিরক্ষার করিতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া গ্রামবাসী জনগণও উপনীত হইয়া অভিরামের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

তথাহি - দ্রীঅভিরাম লীলামতে-"এখানে বিল্লোক গ্রামে মালিনী লইয়া। নদীর তটেতে তুঁহে আছেন বসিয়া॥ मुतलीत कार्ष जरत प्रारंभ स्मर्थात সে মর্ম্ম গোঁসাই জীউ জানেন সন্ধানে। সবার মুরলী পূর্বে একত্র করিয়া। স্রোতেতে সকলে মিলি দিলা ভাসাইয়া। যুনার স্রোত<sup>2</sup>যায় দক্ষিণ বহিয়া। তবেত সে কাষ্ঠ হেথা আইলা ভাসিয়া।

অভিরাম এক হস্তে উক্ত কাষ্ঠের বোঝা তুলিয়া বংশীনাদ করতঃ সৈয়-গণকে বলিলেন, 'তোমরা অগ্রে এই কার্চের বোঝাত্ত উত্তোলন কর, পরে আমার সহিত যুদ্ধ করিও।' তাহারা বলিল, 'ঐ বোঝা একশত জনও তুলিতে সক্ষম হইবে না'। তথন অভিরামের আদেশে মালিনীদেবী ঐ বোঝাটি এক আঙ্গুলে তুলিয়া আনিলেন। তাহা দেখিয়া কাজীর সৈন্তগণ CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

ও গ্রামবাসীগণ সকলে বিস্মিত হইল। তথন অভিরাম আর এক লীলা করিলেন।

### ভাইৰ চংকালি তথাহি তবৈৰ— তথায়া – কাল্যাল

"সবাকার মনোভাব গোঁসাই জানিয়া।
মালিনীর হাতে কাষ্ঠ তথন লইয়া॥
মুরলী বাজায়ে কত করেন গর্জন।
বকুলের বৃক্ষতলে করিলা আসন॥
মুরলী রাখিয়া তলে আসনে বসিলা।
হেনকালে কাজীগণ কহিতে লাগিলা।

এই আশ্রেষ্য বৈভব দর্শন করিয়া কাজীর সৈত্যগণ বলিল, 'এতদিন এই কত্যা আমাদের গৃহে ছিল। তোমাদের মহিম। আমরা কি প্রকারে বুঝিব। এখন আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া কুপাশীয় প্রদান করুন।' তখন মালিনীদেবী বলিলেন

তথাহি তত্ত্বৈব —
"এতেক শুনিয়া কন্যা বলেন বচন।
খানাকুল হৈল নাম কাজীপুর এখন॥"

তারপর কাজীর সৈন্যগণ বিদায় হইলে অভিবাম মুরলী কার্চের মধ্যে মালনী দেবীকে গোপন করিয়া ভ্রমণে চলিলেন। সে সময় নদীতে অব-গাহনকালে নদী অভিরামের কৌপীন হরণ করিলে অভিরাম নদীকে অভি-শাপ প্রদান করিলেন।

তথাহি - তত্ত্বৈব

"অন্ধবত হয়া থাক ভিনশত যে বৎসর।
পরে এক চক্লু তুমি পাবে রত্নাকর॥
দ্বারকেশ্বর বলি নাম কেহ বা কহিবে।
কানা নদী নামে তোমা সবাই ডাকিবে॥

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

রত্বাকর-নদীকে এইরপ অভিশাপ প্রদান করিয়া অভিরাম কতককাল ভ্রমণ করতঃ পুনরায় বিল্লোক গ্রামে আগমন করিলেন এবং বংশী কাষ্ঠের মধ্য হইতে মালিনীদেবীকে প্রকট করিয়লন। তারপর অভিরাম সঙ্কীর্ত্তন বিলোদে প্রমন্ত হইলেক। এইভাবে বিলোক গ্রামে ঠাকুর অভিরাম বহুত লীলার প্রকাশ করিলেন।

শ্বেন্তাপোল – বেনাপোল ২৪ প্রগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ প্রেশন হইতে বনগাঁ লাইনে বনগাঁ ষ্টেশনে নামিয়া যাওয়া যায়। শিয়ালদহ রাণাঘাট বেলপথে চাকদহ ষ্টেশনে নামিয়া বাসে বনগাঁ যাওয়া যায়। রাণা ঘাট ষ্টেশন হইতেও বনগাঁ ষ্টেশন যাওয়া যায়। তথা হইতে রিক্সায় হরিদাস পুর যাওয়া যায়। বেনাপোলের বর্ত্তমান নাম হরিদাসপুর। বনগাঁ থানার অন্তর্গত! এখানে ঠাকুর হরিদাস কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামূতে—
"হরিদাস যবে নিজ গৃহত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বনমধ্যে কত্দিন বহিলা।
নির্জ্জন বনে কুটার করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন।"

হরিদাস ঠাকুর নির্জ্জন কাননে কুটার নির্ম্মাণ করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং ব্রাহ্মণ গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহন করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। সকলেই হরিদাসের মহিমা গাহিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সেই দেশাধিপতি চরম বৈষ্ণব বিদ্বেষী রামচন্দ্র খানের বড়ই অসহা হইল। তিনি হরিদাসের অপমানের জন্য তৎপর হইলেন। তখন তিনি পরম রূপসী এক বেশ্যাকে হরিদাসের সমীপে প্রেরণ করিলেন। হরিদাস ঠাকুর স্বপ্রভাবে তৃতীয় দিবসে সেই বেশ্যার ভাবান্তর ঘটাইয়া কৃষ্ণনাম উপদেশ করিলেন। তখন বেশ্যা শ্রীগুরুদেবের আদেশে নিজের সকল সম্পদ ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিয়া একবঙ্গে মুণ্ডিত মন্তকে হরিদাসের সমীপে আসিলেন। হরিদাস তাহাকে দীক্ষাদি অর্পণ করতঃ সেই গোফায়

স্থাপন কয়িয়া নিজে চান্দপুরে গমন করিলেন। তদবধি বেশ্যার নাম 'কুঞ্চদাসী' হইল ; কৃঞ্চদাসী গুরুদত্ত গোফায় অবস্থান করিয়া তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কুফ্দাসী প্রম বৈষ্ণবী হইলেন। প্রগাঢ় ভজন নিষ্ঠার কাহিনী শুনিয়া মহামহা বৈফবগণ তাঁহাকে দর্শনের জন্ম আসিতে লাগিল। এদিকে হরিদাস ঠাকুরের নিকট অপরাধ করিয়া রামচন্দ্র খানের তুর্ব দ্ধি ঘটিল। কতদিনে প্রভু নিত্যানন্দ পাষণ্ড দলনলীলা করিতে করিতে রামচন্দ্র খানের গৃহে আসিয়া তাহার তুর্গামগুপে উপবেশন করিলেন। অগণিত নিত্যানন্দ পাধদে তুর্গামগুপ ভরিয়া গেল। তুর্বুদ্ধি রামচন্দ্র সেবক পাঠাইয়া প্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন, 'এখানে সঙ্কীর্ণ স্থান, আপনি গোয়ালার গোশালাতে গিয়ে অবস্থান করুন।' তাহা শুনিয়া প্রভু নিত্যানন্দ সেই গ্রাম ছাড়িয়া চলিলেন। প্রভু চলিয়া গেলে রামচন্দ্র খান সেবককে আজ্ঞা করতঃ যে স্থানে প্রভু বসিয়াছিলেন সেই স্থান খোদাইয়া গোময়জলে লেপন করিলেন। এই মহা অপরাধে রামচন্দ্রের বিপর্যায় কতদিন অপরাধরূপ বিষর্কে ফল ফলিতে আনস্ত করিল। রাম চন্দ্র রাজকর দিতেন না, একদা ম্লেচ্ছরাজ তাহার গৃহ ঘিরিয়া পরিজনসহ তাহাকে বন্দী করতঃ জাত নাশ করিলেন এবং তাহার হুর্গামগুপে অমেগ্রাদি রন্ধন করতঃ তিনদিন অবস্থান করিয়া লুট করিলেন ৷ বহুদিন সেই উজাড় হইয়া পতিত ছিল। রামচন্দ্র খান মহৎ অপরাধে মতিচ্ছন শেয়ে এইরূপ তুর্গতি ভোগ করিলেন। হরিদাস ঠাকুরের ভজনীয় স্থান হিসাবে এই স্থান একটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ।

বগড়ী – বগড়ী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্বে রেলপথে হাওড়া খড়গপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্তী পাঁশকুড়া ষ্টেশন। তথা হইতে বাসে ঘাঁটাল যাইতে হয়। ঘাঁটাল হইতে বাসে বগড়ী যাওয়া যায়।

এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের লীলাভূমি। প্রেম অনুরাগে ঠাকুর অভিরাম শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, লেই সময় বিঞ্পুর হইতে এখানে আগমন করেন। তথায় ঠাকুর অভিরাম শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহকে CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy প্রণাম করিলে তাঁহার সর্বাঙ্গ ফুটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ রায় বলিলেন, 'তুমি আমার এরূপ দশা করিলে কেন ?' ঠাকুর অভিরাম বলিলেন, 'ইহা রক্ত নহে, তোমার সর্বব অঙ্গ হইতে ঘাম চুয়াইতেছে। ইহার দ্বারা তোমার মহিমা বর্দ্ধিত হইল।'

এতদ্বিষয়ে শ্রীঅভিরাম লীলামূতের পঞ্চম পরিচ্ছেদের বর্ণনা যথা — "একদণ্ডবং দিয়া দেখেন চাহিয়া।

সর্বাঙ্গ রুধির তার পড়িছে ফুটিয়া॥

ভখন সে কৃষ্ণরায় বলেন বচন। মোর অপমান বৈলে কিসের কারণ॥



শরীর ফুটিয়া মোর কবির পাড়িলা।
এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি কহিলা।
এহো বক্ত নহে তব চুয়াইছে ঘাম।
প্রকাশ হইল এবে কৃষ্ণরায় নাম।"

তারপর অভিরাম পুলীন ভোজন লীলান্তক্রমে শ্রীকৃঞ্বায়ের সহিত বিহার করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে খানাকুলে আগমন করতঃ শ্রীমালিনী দেবীর সঙ্গে মিলন করিলেন।

### 0

ভবতপুর মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় অবস্থিত।
বাাণ্ডেল — বারহারওয়া লুপ রেলপথে সালার স্টেশন। তথা হইতে আট
মাইল দূরে অবস্থিত। পণ্ডিত গদাশরের ভ্রাতুপ্পুত্র দীনয়নানন্দের শ্রীপাট।
নীলাচলে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত অন্তর্জান কবিলে নয়নানন্দ ক্ষেত্র হইতে



CC-0. In Public Domain. Digitzed by With Glac World Research Academy

গৌড়দেশে আগমন করেন। সেই সময় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর স্বহস্তে লিখিত গীতাগ্রন্থ যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বহস্ত লিখিত একটি শ্লোক বিরাজিত রহিয়াছে, সেই গ্রন্থ এবং সর্ববদা পণ্ডিত গোস্বামীর গলদেশ বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ, এই বস্তুদ্ধ সঙ্গে লইয়া নয়নানন্দ রাঢ়দেশের ভরত পুর নামক স্থানে আগমন করতঃ শ্রীপাট স্থাপন করেন।

তথাহি – দ্রাপ্রেমবিলাসে –

পণ্ডিত গোঁসাই প্রভুর অপ্রকট সময়।
নয়নানন্দেরে ডাকি এই কথা কয়॥
মোর গলদেশে থাকিত এই কৃষ্ণমূর্ত্তি।
সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি॥
তোমায় অপিলা এই গোপীনাথের সেবং।
ভক্তিভাবে সেবিবে না পূজিবে অক্য দেবদেবা।
সহপ্রে লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা।
মহাপ্রভু এক শ্লোক ইহাতে লিখিলা॥
ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন।
এত কহি পণ্ডিত গোঁসাই হৈলা অদর্শন॥

\*
নয়ন পত্তিত গোসাঞির অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি।
রাচ্দেশে ভরতপুর করিলেন বাড়ি॥

অন্তাপি শ্রীপাট ভরতপুরে শ্রীরাধাণোগীনাথ সেবা, গীতাগ্রন্থ ও পণ্ডিত গোস্বামীর গলদেশস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি 'মেয়োকৃষ্ণ' নাম ধারণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন।

ভেন্ধে ছো ভঙ্গদো ও জগলী জেলায় অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম ভাঙ্গামো ও। তারকেশ্বর হইতে বাসে চৌতারায় নামিয়া দামোদর নদীর পার অবস্থিত। এখানে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীসুন্দরানন্দের শ্রিপিটি In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy তথাহি— দ্রী অভিরাম শাখা নির্ণয়ে—
"ভঙ্গমোড়াতে বাস স্থন্দরানন্দ নাম।
পরম বিত্তান বিপ্র পশ্তিত আখ্যান॥"

এখানে পৌষী কৃষ্ণাষ্টমীতে স্থন্দরানন্দের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য শ্রীরজনী পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি— শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—
"ভঙ্গমোডা গ্রাম সেই বড়ই সুন্দর।
রজনী পণ্ডিত স্থাপন কৈলা পুনর্বার॥"

রজনী পণ্ডিত সালিকা হইতে এই স্থানে আগমন করিয়া সেবা স্থাপন করেন। ঠাকুর অভিরাম স্বয়ং আগমন করিয়া সেবা স্থাপন করতঃ রজনী পণ্ডিতকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এথানে শ্রীপাট সেবারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। শ্রীমদনমোহনের প্রকট রহস্য দ্রপ্টব্য।

ভিটাদিয়া – ভিটাদিয়া প্রীহট্ট জেলায় ব্রহ্মপুত্র তীরে অবস্থিত। এখানে গৌরাঙ্গ পাধদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পিতৃভূমি। শ্রীমন্মহাপ্রভূ বিক্তাবিলাসকালে বঙ্গদেশে গমন করিয়া ভিটাদিয়া প্রামে পদার্পণ করেন। ফরিদপুর-বিক্রমপুর-মুরপুর স্থবর্ণগ্রাম হইতে এগার সিন্দুরে আগমন করেন। ইহার সমীপে ভিটাদিয়া গ্রাম। সেখানে তখন পদার্গভাচার্য্যের পুত্র ও গৌরপ্রিয় স্বরূপ দামোদরের বৈমাত্রেয় ভাতা শ্রীলক্ষীনাথ লাহিড়ী অবস্থান করিতেছেন। প্রভূ কয়েকদিন তথায় অবস্থান করেন। লক্ষীনাথ লাহিড়ী পুত্রহীন হওয়ায় পুত্রবর প্রাথনা করিলে প্রভূ একটি কৃষ্ণভক্ত পুত্রের বর অর্পণ করিলেন। সেই বরে রূপচন্দ্রের জন্ম হয়। যিনি পরবর্তীকালে দিগ্রিজয়ী পত্তিত হইয়া বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর খমীপে পরাভূত হন এবং রূপনারায়ণ নামে পরিচিত হইয়া ঠাকুর নরোভং নের শিয়্য হন।

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

তথাহি— দ্র প্রেমবিলাসে

"বঙ্গদেশে কামরূপ রাজা অতি গুদ্ধ।
পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ।
এগার সিন্দুর ব্রহ্মপুত্র তীরে মনোহর।
তথা রাজধানী কৈল আনন্দ অন্তর ॥
মিরভাফর দগগদা কুটাশ্বর।
হোসেনপুর আদিগ্রাম রয়েছে বিস্তর॥
নানাদেশী লোক বৈসে বাণিজ্য কারণ।
স্বাই আনন্দ হিয়ায় কর্যে যাপন।

এগার সিন্দুর পাশে ভিটাদিয়া গ্রাম। লন্দীনাথ লাহিড়ী বিপ্র কুলীন প্রধান।

কমলাস্থনরী হন তার পতিব্রতা।

তার পুত্র রূপচন্দ্র জগত বিখ্যাতা ॥"
তথাহি - তত্রৈব -"অধ্যয়ন শেষে পদ্মগর্ভ মহামতি।
জন্মগুন ভিটাদিয়া করিলা বসতি।

ভিটাদিয়া আসি তৃই বিবাহ করিলা। লক্ষীনাথ লাহিড়ী আদি অনেক পুত্র হৈলা।"

ভাষামঠ সন্তবতঃ শ্রীধাম নবন্ধীপের নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে পারে। এথ নে শ্রীদাদৈরত প্রভূর শিশ্য ঈশান দাসের শ্রীপাট। ঈশান দাস অকৈত প্রভূর আদেশে গোরাঙ্গ ভবন গমন করতঃ শচী বিফুপ্রিয়ার অন্তর্নান পর্যান্ত সেবা করিয়া শান্তিপুরে গুনরাগমন করিলে অকৈত প্রভূত সেবা প্রহাকে স্বভবনে র খিলেন। একদা সীতাঠাকুরাণী নীলাম্বর চক্রেবর্তীর ভবনে মহোৎসবে দোলা আহরণে চলিলেন। সঙ্গে জলপাত্র হতে ঈশান দাস চলিলেন। পথে জানুরায় নামক শিশ্যের তুর্ব্ দ্বিতায় তেতি-০. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

দেবী দোলা হইতে অবতরণ করিয়া জানুরায় ও ঈশান দাসকে গৃহাশ্রমী হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই আজ্ঞা শুনিয়া ঈশান দাস বহু কাকুতি মিনতি করিলে দেবী সম্মেহে বলিলেন, 'তোমার কোন দোষ নাই। তোমার দারা এক কীর্ত্তি রাখাই আম্যার অভিপ্রায়।'

তথাহি – শ্রীসীতা চরিত্রে

"সীতাদেবী কহে ঈশান তুমি সাধুজন।
তোমার গৃহে জগন্নাথ করিবে গমন॥
ঐ দেথ তরণ্য মাঝে ভাঙ্গামঠ সাজে।
সেই স্থানে জগন্নাথ করিবে বিরাজে॥
তোমার হুংখের হুংখী হইবে জগাই।
খাইবে তোমার অন্ধ লইয়া বলাই॥
বাহ্মণ বৈষ্ণব ধন লুটিবে তোমার।
সঞ্চয় না রবে ধন গৃহের মাঝার।
তোমার বংশে জন্মিবে তিনটি তন্য়।
সমান অক্ষর তিন নামের উদয়॥
মহাসাধু জন্মিবেক ভক্ত অবতার।
কীর্ত্তনী মঙ্গলী তিন নামে মাতোয়ার॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হইবে অধিক গুণবান।
সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি মাত্র হরিবেক জ্ঞান॥"

এইরপে আশীর্কাদ করিয়া 'ভাঙ্গামঠে' তাহাকে স্থাপন করিলেন। জান্তরায়কে বলিলেন, 'তুমি ধনবান হইবে, ঈশান দাসকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিবে।

(ভঁদে। ভঁদো গ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল স্টেশন হইতে রিক্সায় কাজীডাঙ্গার মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে এক কিলোমিটার হেলথ সেন্টারের পাশ দিয়ে গেলেই ঝড়ু ঠাকুরের দ্রীপাট ভেঁদো দোলবাড়ী CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy বিরাজিত। ব্যাণ্ডেল স্টেশন নামিয়া ৩১নং বাসে কাজীডাঙ্গার মোড় নামিবে । তথা হইতে রিক্সা বা অটোতে এখানে যাওয়া যায়। ঝড়ুঠাকুর জাতিতে ভূমিমালী ছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া। শ্রীকালিদাস বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট গ্রহণ উপলক্ষ্যে তাঁহার মহিমা প্রকাশ করেন। কালিদাস বৈষ্ণব অধরামৃত গ্রহণ কারণে সর্বত্র বৈষ্ণব সমীপে গমন করি-তেন। সেই অভিপ্রায়ে কালিদাস একদা আত্র ভেট লইয়া ঝড়ু ঠাকুরের ভবনে উপনীত হইলেন।

তথাহি — এ। চৈতক্য চরিতামৃতে — অন্তে ১৬ পরিচ্ছেদ—

"ভূমিমালী জাতি থৈফব ঝড়ু তার নাম।

আম্রফল লয়া তিঁহো গেলা তার স্থান॥

আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।

তাহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল।

পত্নী সহিত তিঁহো আছেন বসিয়া।

বহুত সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া"

বাড়ু ঠাকুর কালিদাসকে দেখিয়া সসঙ্কোচে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ইকরি-লেন। কালিদাস তখন নিজ অভিপ্রায় জানাইলে তিনি পরম সদৈত্যে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন কালিদাস আম্রভেট প্রদান পূর্বেক কিছু দূরে আসিয়া লুকাইয়া রহিলেন। বাড়ু ঠাকুর কিছুদূর সঙ্গে আসিয়া তাহাকে বিদায় জ্ঞাপন পূর্বেক গৃহে গমন করতঃ আম্রফলটি গ্রহণ করিলেন।

তথাহি – তাত্ৰব –

ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আত্রফল। মানসেই কৃঞ্চন্দ্রে অর্পিলা সকল॥ কলা পাটুয়া খোলা হইতে আত্র নিকালিয়া। তাঁর পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া॥

তার পায়। তারে দেন বাত্রেন্দ্র বিলা চুষি চুষি চোকা জাঁটি ফেলেন পাটুয়াতে। তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে।

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

তাঁাটি চোকা সেই পাটুয়া খোলাতে ভরিয়া। বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলাইল লয়া। সেই খোল†র আঁটি চোকা চুষে কালিদাখ। চুষিচে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥



শ্রীপাটে ঝড়ু ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহ

এদিকে ঝড়ু ঠাকুর গৃহে আসিয়া কালিদাস প্রদত্ত আম্রফলটি মানসে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করতঃ সন্ত্রীক ভোজন করিয়া আঁটি যদি উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলি-লেন তারপর কালিদাস আসিয়া গর্ত্ত হইতে উচ্ছিষ্ট আঁটি লইয়া চুষিতে চুষিতে তথায় প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এখানে কালিদাস CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy বৈষ্ণব অধরামূতের মহিমা দেখাইলেন। সেই আঁটিটাতে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি হইয়া শ্রীপাটে বিরাজিত ছিল। গত প্রায় ৫০/৬০ বংসর পূর্ব্বে উক্ত আম্র বৃক্ষটি অপ্রকট হওয়ায় উক্ত স্থানে তংসাময়িক সেবাইত স্মৃতি সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে একটি আমুবৃক্ষ রোপণ করেন। সেই বৃক্ষ আজও বিভামান। শ্রীপাটে ঝড়ু ঠাকুরের সেবিত শ্রীমদনগোপাল বিরাজিত। বর্ত্তমানে নৃতন মন্দিরের প\*চাতে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিভামান। মন্দিরের পশ্চিমে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তটি পুকুররূপে পরম পবিত্রতার সহিত বিরাজিত। তাহার পাড়েই আমুবৃক্ষ বিরাজমান। পঞ্চমদোলে এখানে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

# श्रीति स्थानी हे होती होता है। एक स्थान स्थान

মণ্ডলপ্সান্ত্র — এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্সা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুরের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীকর্ণানন্দে—
"আর শিষ্য তার রাধাবল্লভ ঠাকুর।
মণ্ডল গ্রামবাসী তিঁহো ভক্তি শূর।"

মুম্বদবপুর — শ্রীরামাই পণ্ডিতের শিশু শ্রীঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট।

তথাহি — ঞ্জীমুরলী বিলাসে —
"বিপ্রকুলে জন্ম মহাশয় মহাধীর।
গোপালের সেবাতে নিষ্ঠা বৃদ্ধি স্থগভীর॥
শিষ্য হইয়া ঠাকুরের বহু সেবা কৈলা।
আজ্ঞাক্রমে মুন্সবপুরে নিবসিলা।"

মৃ লুক—শ্রীপাট মূলুক বীরভূম জেলায় বোলপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। CC-0. La Public Domain Piriged প্রাধ্বনাধ্য বিশ্বনাধ্য করিব।
এখানে শ্রীরাধ্য গোপি Piriged প্রাধ্য শ্রিকার্য স্থানে শ্রীরাধ্য দ্বেভ

#### ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা স্থাপন করেন।

মঙ্গল ডিহি – মঙ্গল ডিহি বীরভূম জেলায় অবস্থিত। হাওড়া স্ট্রেশন হইতে বৰ্দ্ধমান বরাকরের মধ্যবর্তী খানা ষ্টেশন। খানা-সাইথিয়ার মধ্যবর্তী বোলপুর ষ্টেশন। তথা হইতে বোলপুর-সিউড়িগামী বাসে পাড়ুই নামিবে। তথা হইতে অন্য বাসে বা রিক্সায় ৩/৪ মাইল মঙ্গলডিহি। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্ততম শ্রীস্থন্দরানন ঠাকুরের শিষ্য শ্রীপানুয়া গোপালের ্রশ্রীপার্ট। তথায় পানুয়া গোপালের সেবিত শ্রীশ্রামচাঁদ বিরাজিত । পানুয়া গোপালের প্রেমে শ্রীশ্যামটাদ চিরবদ্ধ। এত দিষয়ে শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় প্রন্তে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ব্রজে এক্রিফ যেই যজ্ঞপত্নীগণের নিকট হইতে অনুগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশে এক সন্তান প্রবল অনু-রাগে স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া চৌরাশী ক্রোশ ভ্রমণকালে দ্রীশ্যামচাঁদকে প্রাপ্ত হন ্রবং একাশি পুরুষক্রমে সেবায় নিমগ্ন থাকেন। শেষ পুরুষ সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীশ্রামচাদকে মস্তকে বহন করতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মঙ্গলডিহি গ্রামে শ্রীপানুয়া গোপালের গৃহে অতিথি হন এবং তাহার বৈষ্ণবতা দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার গতে একিছামচাঁদে স্থাপন করতঃ চারি বৎসর নীলাচলাদি তীর্থ ভ্রমণ করেন। তীর্থ ভ্রমণান্তে ফিরিয়া শ্রামচাঁদকে গ্রহণ করিতে গেলে সবংশে গোআল বিরহসাগরে নিমগ্ন হইলেন। গোপালের প্রেমসেবা সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ -

#### তথাহি শ্রামচন্দ্রোদয়ে -

"প্রামের নৈখতে পর্ণলতা গড়ি বাড়ুই আনিয়া সোঁপে। পনের দিবসে, বরজ হইল, দেখি সর্বলোক কাঁপে। সেই ববজের, এক বোঝা করি, পান নিতি নিতি লয়া। সেবার কারণে, ঠাকুর গোপাল, বিদেশে বেচেন যাঞা। সেদিন হইতে, পানুয়া গোপাল নামটি লোকেতে বলে। ০০-স্যামচালত চন্তার বারোমাটি কাছে দ্যাতে বিঞ্চালাকাল কান্ত্র কিন্তু পথ কোটে পথ, পঁচিশ ক্রোশ যে নিতি যাতায়াত করে। পান বিকি করি, দশ দণ্ড মাঝে, সেবা করে আসি ঘরে॥

কিঞিং ভোগের বিলম্ব হইলে লক্ষীপ্রিয়া ঠাকুরাণী।
নাের শ্যামচাঁদ, কুধায় পীরিত, হেরয়ে মুখখানি॥
কখন কখন তাহারে স্বপনে, শ্যামচাঁদ কহে কথা।
কাল সকালেতে, ক্ষীর খাওয়াইবে, শুন লক্ষীপ্রিয়া মাতা॥

এইভাবে পানুয়া গোপাল পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া ও ভগ্নী মাধবীর সহিত প্রীশ্যামচাদের সেবায় নিমগ্ন ছিলেন। সহসা সন্ন্যাসীর আগমনে বিনা মেঘে বজাঘাত হইল। সন্মাসী তাহাদের সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া শ্যামচাদকে হইয়া চলিলেন। কিছুদ্র গিয়া শ্যামচাদ ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্ম এত ভারি হইলেন যে তাহাকে লইয়া সন্মাসী এক পদ অগ্রসর হইতে পারিল না। শ্যামচাদ স্বপ্নে সন্মাসীকে বলিলেন, তুমি ফিরিয়া আমায় পানুয়া গোপালের সমীপে অর্পণ কর। এদিকে পানুয়া গোপাল সবংশে বিরহ ব্যথিত হইয়া উপবাস করতঃ ভূমিতে শায়িত রহিয়াছে। তাহাকে শ্যামচাদ স্বপ্নে বলিলেন, আমি ফিরিয়া আসিতেছি, তুমি অগ্রবর্তী হইয়া আমাকে লইয়া এস। স্বপ্নাদেশক্রমে গোপাল ছুটিলেন।

#### তথাহি

পানুয়া অঙ্গনে পড়ি, দেখিয়া দয়াল হবি, স্বপুনেতে ধরিয়া উঠায়।
আমি যাচ্ছি ঘরে ফিরি, তুমি আইস আগুসরি, গ্রামের ঈশান পাশ পথে।
পুনশ্চ পুনশ্চ কয়, এই স্বপ্ন মিথাা নয়, লাগ পাবে পথেতে আসিতে।
তারপরে লক্ষীপ্রিয়া ভূমিতলে ছিল শুঞা, স্বপনেতে তারে কয় কথা।
বালক রূপেতে গলে ধরিয়া বসিয়া কোলে, খাইতে দেগো লক্ষীপ্রিয়া মাতা
ধরি রাথে সন্মাসী, আজি আমি উপবাসী, তুমি মোর তত্ত্ব না করিলে।
পানুয়া অজিত ধন, তেরি ইংসিব্রুর্বিশ্বর বিশ্ব শিশ্বামান্তির আক্রিকা আজিত ধন, তেরি ইংসিব্রুবিশ্বর বিশ্ব শিশ্বামান্তির আক্রিকা আক্রিকার আক্রিকার বিশ্ব তিরি ইংসিব্রুবিশ্বর বিশ্ব শিশ্বামান্তির বিশ্ব তিরি ইংসিব্রুবিশ্বর বিশ্ব শিশ্বামান্তির বিশ্ব তিরি ইংসিব্রুবিশ্বর বিশ্ব বিশ্ব শিশ্বামান্তির বিশ্ব বিশ্ব শিশ্বামান্তির বিশ্ব বিশ্বর বিশ্ব বিশ্ব

ফিরিয়া অসিছি আমি, সামগ্রী করহ তুমি, গোপালে পাঠাও মোরে নিতে।

পানুষা গোপাল সন্ন্যাসীসহ শ্যামচাঁদে পরম সমাদরে স্বগৃহে আনিয়া মহামহোৎসব করিলেন। তদবধি প্রেম অনুরাগে সেবানন্দে বিভার হইলেন। সন্ন্যাসী আপনাকে ধিকার করিতে করিতে কাশীধামে চলিলেন। একদা পানুষা গোপাল পত্নী লক্ষীপ্রিয়া সহ শ্যামচাঁদের চরণানুজে নিজ নিজ মন আর্ত্তি নিবেদন করিলেন।

## তথা মানিয়ার বিভাগ সাম্প্রিক তথাহি

চরণে ধরিয়া বলে, কোন অপরাধ ছলে,
আর কভু না যাবে ছাড়িয়া।
আজি হইতে মোর, না ছাড়িবে মন্দির,
নিজগুণে থাক পূর্ব্বাপর।
যার অপরাধ পাবে, তাহার দমন দিবে,
তবু মোর না ছাড়িবে ঘর।
রাজক দৈবক হৈলে, যদি অক্সন্থানে গেলে,
প\*চাতে আসিবে এই ঘরে।

এইভাবে শ্যামচাঁদ শ্রীপাট মঙ্গলডিহিতে অবস্থান করিয়া জগত উদ্ধার করিতে লাগিলেন। শ্যামচাঁদের প্রেমলীলার ও পানুয়া গোপালের ঐতিহ্যে শ্রীপাট মঙ্গলডিহিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ।

প্রামের পূর্ব্বকোণে পুরুয়া নামক পুষ্পরিণীর ঘাটের সমীপে কদম্বখণ্ডীতে স্বন্দরানন্দ সমীপে পানুয়া গোপালের দীক্ষা হয়।

# ত্রাধী হৈ উপ্তর্গ স্থান এল নামনাজনী হৈছে উত্তর্গত ক্লেন্ট্র ক্লেন্ট্রিল স্থান্ট্রিল স্থান্ট্রিল স্থান্ট্রিল

পুরুষা নামেতে একটি পুর্কণি গ্রামের পুবেতে রন।
তাহার ঘাটেতে কদম্ব খণ্ডিতে বৈসা স্থানন্দ।
কুপ্রোত্রাক্রিজ্ঞান্ত্Domain. Digiফ্রিন্তান্ত্রাক্রিজান্ত্রাক্রিক্রান্ত্র্

যে স্থানে বসিয়া সুন্দরানন্দ পান্নুয়া গোপালকে দীক্ষা দেন এবং যে স্থানে তৎকালে দ্বাদশ দিন মহোৎসব হয়, সেই স্থানের স্মৃতিরক্ষার্থে অক্তাপি নন্দোৎসবের দিন বহু নরনারী তথায় সমবেত হন। পুরিয়ায় স্নান করিয়া ঘাটে চিড়া, দিরি, নিষ্টান্নাদি ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করতঃ কৃতার্থ হন। পানুয়া ঠাকুরের শিশ্ব কাশীনাথের বংশধরগণ এই পাটের সেবক। এই বংশে শ্রীপ্রেয়ভক্তিরসার্ণব, শ্রীকৃষণ্ণভক্তি রসকদম্ব গ্রন্থের লেখক নয়নানন্দ। নয়নানন্দের লাতা গোকুলানন্দের পুত্র জগদানন্দ, শ্রীশ্রামচন্দোদয় ও জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দবল্লভ নামক সঙ্গীত নাটক রচনা করেন। আশ্বিনী শুক্লা সপ্তমীতে পানুয়া গোপালের তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মহুলা মহুলা মূর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। ভারতী ষ্টেশন নেমে উত্তর পশ্চিম দিকে দেড় কিলোমিটার দূরে হাঁটাপথে মহুল। গ্রাম। অথবা সারগাছি ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে দেড় কিলোমিটার দূরে অব-স্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিশ্ব শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান। যিনি ভাবক চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মহুলা গ্রাম হইতে বোরাকুলি গ্রামে আসিয়া অবস্থান করেন।

তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকরে— "মহুলা হইতে যৈছে বোরাকুলি আইলা।"

মল্লেদেশ—এখানে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ আচার্য্যের শ্রীপাট। যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধামালী গীত রচনা করেন।

> "বন্দে গোবিন্দমাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেম স্থ্রধাময়ম্। গোবিন্দোল্লাস—রসিকং মল্লদেশ নিবাসিনম্॥"

মহিনামুড়ি মহিনামুড়ি বাঁকুড়া জেলায় অবহিত। এখানে জ্রী অভিক্রাম প্রেমান্টের শ্লিয় শ্রীসতারাঘবের শ্রীপাট।

# তথাহি - শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে — "মহিনামুড়িতে বাস সত্যরাঘব নাম॥

মথুরাগ্রাম - মথুরাগ্রাম সন্তবতঃ মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভূ শ্রামানন্দ রসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া খাটিয়াড়া হইতে মথুরাগ্রামে প্রবেশ করেন। তথায় ভীমধন নামক ব্যক্তিকে কৃপা করেন। প্রভূ শ্রামানন্দ কিছুদিন এই স্থানে অবস্থান করেন। তথায় প্রভূ শ্রামানন্দের পত্নী শ্রীশ্রাম প্রিয়া ঠাকুরাণী আগমন করেন।

বারহারওয়া রেলপথে কাটোয়ার তিন ষ্টেশন পরে মালিহাটী ষ্টেশন। কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য কর্ণানন্দাদি গ্রন্থের লেখক শ্রীযত্বনন্দন দাসের শ্রীপাট।

তথাহি শ্রীকর্ণানন্দে — "দীন যত্নন্দন বৈছদাস নাম তার। মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার।"

মানীপাড়া—মালীপাড়া হুগলী জেলায় অবস্থিত। বর্ত্তমানে গোস্বামী মালীপাড়া নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। হাওড়া-ব্যাণ্ডেল রেলপথে চুঁচুড়া স্টেশন হইতে ১৭ বা ১৮নং বাসে সেনহাটী (সেনেটী) নামক বাস স্টপেজে নামিয়া এক মাইল দূবে ক্রাপাট অবস্থিত। এখানে প্রীগোরাঙ্গ পার্যদ খঞ্জন আচার্য্যের শ্রীপাট।

তথাহি – শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের সূচকে —
"যার পিতা ভগবান খঞ্জন আচার্য্য নাম।
মালীপাড়ায় প্রকাশিলা আর্য্য॥"

শ্রীভগবান আচার্য্যের পুত্র শ্রীরযুনাথ আচার্য্য শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। এথানে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা আছে। মালীপাড়া CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy নামকরণ সম্পর্কে জানা যায় যে দ্বাববাসিনী নামক স্থানে দ্বারপাল নামে এক স্বাধীন রাজা রাজ করিতেন। উক্ত রাজার একটি মনোরম পুম্পোজান ছিল। তদীয় উজ্ঞান রক্ষাবেক্ষণে কতিপয় মালী তথায় বাস করিত। কালক্রমে একটি কৃত্র পল্লীতে পরিণত হইরা মালীপাড়া নামে খ্যাত হয়। পরবর্ত্তীকালে ত্যালেণ্ডুর সন্নিকটবর্তী একটি মালিপাড়ার অভ্যুথান ঘটায় ইহাকে ত্যালাণ্ডু মালীপাড়া ও পূর্ব্বোক্ত মালীপাড়া গোস্বামীগণের অবস্থান কারণে গোস্বামী মালীপাড়া নাম হয়। খ্রীভগবান



মালীপাডার শ্রীরাধাগোবিন্দদেব

আচার্য্যের বংশধর গোস্থামীগণের বাসের কারণেই গোস্থামী মালীপাড়া নামে প্রসিদ্ধ। শাস্থামী মালীপাড়াই গৌড়ীয় বৈঞ্চরতীর্থ।

মালদহ — মালদহ উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া হইতে ফারাকা রেলপথে ফারাকার কয়েক ষ্টেশনের পরবর্তী মালদহ টাউন ষ্টেশন।

এখানে প্রভূ নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের লীলাভূমি। গৌড়ের নবাব হুসেন সাহের অমাত্য শ্রীকেশব ছত্রীরু পুত্রত্র্গভ ছত্রীকে কৃপাচ্ছলে প্রভূর বীরচন্দ্রত প্রশান এক অলৌকিক লীলার প্রকাশ করেন। প্রভূ বীরচন্দ্র বীরচন্দ্রত প্রশান এক অলৌকিক লীলার প্রকাশ করেন। ঢাকার নবাবকে উদ্ধার করিয়া সপার্ধদে মহানন্দা নদীর তীরে মালদহ প্রামে আগমন করেন। তথায় এক ভাগ্যবন্তের গৃহে অবস্থান করিয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করেন এবং সঙ্কীর্ত্তনকালে আকাশ মেঘাবৃত হইলে তিনি প্রভাবে নিবারণ করেন। সেই সময় রামকেলি হইতে তুর্লভ ছত্রী স্বপ্নাদীপ্ত হইয়া হস্তী গজ সৈক্যসহ প্রভুর দর্শনে আগমন করেন। প্রভুর আজ্ঞা লইয়া তুর্লভ ছত্রী তথায় মহামহোৎসব আয়োজন করিলেন। মহানন্দা নদীর তীরে মালদহ প্রামে মহোৎসব আরম্ভ ইইল। সঙ্কীর্ত্তন তরঙ্গে মালদহ প্রাম ধক্ত হইল। অগণিত কাঙ্গাল আতুর তথায় প্রসাদ গ্রহণ করিল। পূর্বেব যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সদৃশ এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। তুর্লভ ছত্রী সবংশে প্রভুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া ধক্ত হইলেন। শেষে তিনি সঙ্কীর্ত্তন স্থানটি প্রভুকে অর্পণ করিলেন।

তথাহি - শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে —

"ত্ই সহস্র মুদ্রা স্থবর্ণ সহস্র।

উত্তরের অশ্ব ত্ই বহুবিধ বস্ত্র।

মহোৎসব স্থান দেবত্তর পাট্রা লিখি।

গলে বস্ত্র দিয়া পড়ে প্রভু পাশে রাখি।

তারে কুপা করি প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।

এই স্থান প্রসিদ্ধ হইল বলি বৈলা॥

সেই হইতে শ্রীপাট হইল মালদহ।

এমত করিল বীরচন্দ্র অনুগ্রহ॥"

প্রভূ বীবচন্দ্রের মধ্যম সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভূ শ্রীপার্ট মালদহে অবস্থান করেন। এই মালদহে ঠাকুর অভিরামের শিশ্ব শ্রীমুরারী দাসের শ্রীপার্ট।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে

"মালদহে মুরারী দাস করেন বস্তি ," CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy মঙ্গলকোট - মঙ্গলকোট বৰ্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বৰ্দ্ধমান-কাটোয়া লাইন রেলপথে কৈচর ষ্টেশন হইতে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে।

এখানে প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য শ্রীচন্দন মগুলের শ্রীপার্ট। প্রভু বীর চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভু গোপীজন বল্ল ভ এখানে 'লতাগদী' স্থাপন করেন। প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী অন্তর্জান উদ্দেশ্যে সর্ববশেষ ব্রজ্যাত্রা কালে প্রভু গোপীজন বল্লভসহ দোলারোহণে একচাক্রা পথে চলিলেন। পথে মঙ্গলকোটে শ্রীচন্দন মগুলের ভবনে পদার্পণ করেন। ইতিপূর্বে চন্দন মগুল একখানি দিব্য রথ নির্মাণ করিয়াছেন। চন্দন মগুল যাত্রাকালে শ্রীজাহ্নবাদেবীকে রথারোহণ করিতে অন্তরোধ করিলে দেবী গোপীজন বল্লভ প্রভুকে আদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন, 'তুমি এই রথে আরোহণ করিয়া চন্দন মগুলকে সবংশে পরিত্রাণ করতঃ ভাহার মনবাঞ্চা পূরণ কর।' আজ্ঞান্থরূপ আরোহণ করিয়া প্রভু গোপীজন বল্লভ তথায় অত্যন্তুত লীলার প্রকাশ করিলেন।

তথাহি— শ্রীনিত্য:নন্দ বংশ বিস্তারে—
"লীলায় চড়িলা প্রভু রথের উপরে।
চারিদিকে লোক সব হবিধ্বনি করে।
হরি বোল হরি বোল জয় কৃষ্ণ রাম।
এই সুধাধ্বনি বর্ষে সদা কৃষ্ণনাম।
রথেতে চড়িয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল।
বনমালা পীতবন্দ্র চতুর্ভু জ হইল।
উত্তম মধ্যম আর প্রকৃতের গণ।
সবে মিলি এককালে পাইল দর্শন।
আর এক কৃপাশক্তি করিল বিস্তার।
সবার মুথে স্তুতিবাক্য নেত্রে জলধার॥
রথ চড়ি প্রভু মণ্ডলের পূজা নিল।

विकास करवाम गाँउ

PARTE NITTE

CC-0. In Public Dরক্ষান digitzed by Muthulakshmi Research Academy

200

রথ টানে মণ্ডল সগণে সঙ্গে লইয়া। আর সব লোক টানে কাছিতে ধরিয়া।

এইমত রঙ্গে প্রভু বিলাস করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে রথ হইতে অবতরণ করিলেন, তথন চন্দন মণ্ডল সদৈন্তে প্রভুকে বলিলেন—

তথাহি - তত্ত্রৈব—

"মণ্ডব কহয়ে প্রভু দয়াময় তুমি।

যতেক আইলা চড়ি রথ গম্যভূমি।

এই ভূমি হইল তোমার অধিকার।

তীর্থ ক্ষেত্র হইল মোর সন্ত্ নাহি আর ।

ঈষং হাসিয়া প্রভু অঙ্গীকার কৈল।

এই সব বার্ত্তা আসি শ্রীমতিরে কৈল।

লতাতে বেণ্টিত তরু মনোহর তান।

শ্রীপাট করিয়া আখ্যান হইল লতাধাম।"

এইরপে প্রভূ গোপীজন বন্ধভ অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিয়া চন্দন মণ্ডলের প্রদত্ত স্থানে 'শ্রীলতাধাম' স্থাপন করিলেন। এইভাবে মঙ্গলকোট মহাতীর্থ হইল।

মার্জাপুর — মীর্জাপুর মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া-আজিম গঞ্জ প্যাসেঞ্জারে আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া সাহেবগঞ্জ লোকালে গণকড ষ্টেশনে নামিলে ৫/৭ মিনিট হাঁটাপথ। এখানে গ্রীগোরাঙ্গ প্রকাশ মূর্তি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীগোপাল দাসের শিষ্য শ্রীগোপীমোহনের শ্রীপাট।

তথাহি—কর্ণানন্দ > নির্য্যাস গোপাল দাস ঠাকুরের শিষ্য মহাশয়। CC-0. In Public Dompin टिकाइनव দাস শ্রীধ্রাক্তর দার্মী তিঁহো মহাভাগবত কি তার কথন। যাঁর শিষ্য শ্রামদাস খডগ্রাম ভবন॥

**শুড়গ্র।ম** — মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া আজিমগঞ্জ রেলপথে খাগভাঘাট ট্রেশনে নেমে বাসে খডগ্রাম স্থপেজ।

শ্রীপাট মীর্জাপুরে শ্রীরাধামদন গোপাল ও শ্রীসীতা — সীতানাথের শ্রীমূর্ত্তি সেবা দেখা যায়। লোক প্রসিদ্ধিতে ইহা সীতানাথের পাট বলিয়া পরিচিত। দ্রীঅদ্বৈতের প্রাণধন দ্রীমদন গোপাল ও শ্রীশ্রীসীতানাথের শ্রীমূত্তি থাকায় কোন তদ্বৈত বংশীয় বা তাঁর শিষ্যানুশিষ্য ক্রমিক কেছ এই সেবা স্থাপন করেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কভ্ৰিলে ভক্তিবাধ লইয়া লৌভ্ৰেশে আগ্ৰহন করতঃ যাত্তিপ্ৰায়ে অবস্থান

কৰিয়া লীলা প্ৰকাশ কৰিলেন। কুখানে জীনিবাস আচাৰ্য্যের শিল্প জীৱাগ ঘটাকর নিবাস ছিল স্কাশ্টক শিনার বাটার ঘৃদ্ধী শ আচার্যা প্রভৃত্তে যাজিপ্রাম যাজিগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া লুপ রেলপথে কাটোয়া ঔেশন। তথা হইতে দেড় মাইল দূরে শ্রীপাট অবস্থিত। কাটোয়া-দাইছাট বাস রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। এতি পারাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি জ্রীনিবাস জাচার্য্যের জ্রীপাট। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাতামহের নিবাস ছিল! পিতৃদেব অদর্শনে শ্রীনিবাস আচার্য্য চাথন্দি হুইতে যাজিগ্রামে আসিয়া বাস করেন।

> তথাহি - ঐতিক্তি রত্নাকরে—২য় তরক্তে "কিছুদিন পরে জীনিবাস মহাশয়। যাজিগ্রামে গেলা মাতামহের আলয়। যুক্তি স্থির করিলেন মাতার সহিত। যাজিগ্রামে রাস এবে হয়ত উচিত।

তথাহি – শ্রীপ্রেমবিদাসে – "কথোক দিবস বাস চাথন্দিতে করি। CC-0. In Public Domain Digitized Problem (কাক) স্বক্ত ক্রাণ্ড ক্রিক ফাল্পন মাস পঞ্চমীতে করিলা বসতি। গ্রামের জমিদার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্প্রতি। তেজ দেখি জমিদার করিলা আদর। এই গ্রামে বাস কর করি দিয়ে ঘর॥

গ্রামের পশ্চিমভাগে আলয় স্থন্দর।"

শ্রীনিরাস আচার্য্য মাতাকে যাজিগ্রামে রাখিয়া শ্রীখণ্ডে গমন করেন।
তথার শ্রীনরহরি ঠাকুরের আদেশে নীলাচলে গমন করেন। তথা হইতে
গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৌড়মণ্ডল পরিভ্রমণ করতঃ বৃন্দাবনে গমন করেন।
কতদিনে ভক্তিগ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ যাজিগ্রামে অবস্থান
করিয়া লীলা প্রকাশ করিলেন। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিঘ্য শ্রীরূপ
ঘটকের নিবাস ছিল। রূপঘটক আপনার বাটীর অদ্ধাংশ আচার্য্য প্রভূকে

তথাহি – শ্রীঅনুরাগবল্লী – শর্মাজপ্রাম নিবাসী রূপঘটক মহাশয়।

শর্মাজিপ্রাম নিবাসী রূপঘটক মহাশয়।

শর্মাজিপ্রাম নিবাসী রূপঘটক নিলয়।

এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রথমা পত্নী ক্রোপদী (ঈশ্বরীজী) দেবীর প্রকটভূমি। শশুর শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রালক শ্রীশ্রামদাস চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। উক্ত শ্রালকন্বয় ছয় চক্রবর্তীর হুইজন।

তথাহি— এভিক্তিরত্বাকরে—
"যাজিপ্রামে বৈসে এলিগোপাল চক্রবর্তী।
আচার্য্যের কন্সা দিতে তার মহা আর্তি।
বৈশাথের উভ কৃষ্ণা তৃতীয়া দিবসে।
কন্সাদান করয়ে আচার্য্য এনিবাসে।
পূর্ব্বে কন্সা নাম সবে জৌপদী কহয়।

CC-0. In Public Domain विशेष्टियों पुर्वि प्रमाणका Research Academy

জ্যামদাস, রানচন্দ্র-গোপাল তনয়। শ্যামানন্দ, রামচরণাখ্যা কেহ কয়॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভূ যাজিগ্রামে বহু লীলা করেন। একদা শ্রীরাম চন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করিয়া মহাসমারোহে প্রভূর বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"একদিন আচার্য্য ঠাকুর যাজিগ্রামে।

সরোবর তটে গেলা বাড়ীর পশ্চিমে।

গণসহ বৈসে তথা - তেজ সূর্য্য প্রায়।

সকরুণ নয়নে — পথের পানে চায়।

দেখে একজন দিব্য দোলার উপর।

স্থাজে বিবাহ করি যায় নিজ ঘর॥"

রামচন্দ্র কবিরাজ দেশলা হইতে অবতরণ করিয়া স্বোবর তীরে কত-ক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সেইকালে আচার্য্য প্রভ কন্দর্প সদৃশ অপরূপ রূপ বিশিষ্ট রাম কবিরাজকে উদ্দেশ্য করিয়া বহুত শাস্ত্রীয় উপদেশ খ্যাখ্যা করি-লেন। রামচন্দ্র কবিরাজ দূর হইতে আচার্য্য প্রভুর সূর্য্য সদৃশ তেজরাশী ও সুমধুর উপদেশ খ্রবণ করিয়া বিহবল হইলেন। তারপর গৃহে গমন করিয়৷ র†ত্রিযোগে গৃহত্যাগ করতঃ যাজিগ্রামে আচার্য্য সমীপে আসিলেন এইভাবে শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে এবং তাঁহার শরণ হইলেন। অবস্থান করতঃ প্রিয় পারিষদগণসহ বহু লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অপ্রাকৃত লীলার কিছু কিছু প্রতীক বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার মহিমার সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে। তথায় শ্রীমন্দির, ডালঢালা পুষ্করিণী, (যে স্থানে মহোৎ-সব কালীন শ্রীজাহ্নবাদেবী ডাল ঢালিয়াছিলের , বীর হাম্বীর দীঘি (যাহার তীরে রামচন্দ্র কবিরাজ অবস্থান করিয়া আচার্য্য প্রভুর উপদেশ শুনিয়া-ছিলেন। তাহা মজিয়া উচ্চ পাড়েয় স্মৃতিটি রহিয়াছে ) দন্তধাবন নিম্ববৃক্ষ, অ।চার্য্যনে প্রান্ত কার্ম্যনিয়া

যশে। দা নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ স্টেশন হইতে
শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে চাকদহ স্টেশনে নামিয়া এক মাইল পশ্চিমে
শ্রীগৌরাঙ্গ পার্যদপ্রবর শ্রীজগদীশ পশ্চিতের শ্রীপাট। শ্রীজগদীশ পশ্চিত
নবদ্বীপে বাস করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিরহে নবদ্বীপ হইতে লীলাচক্রে
যশোড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। এতদ্বিষয়ে তাহার স্চকের বর্ণন যথা—
"তবে কতদিন গেল, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস কৈল,

জগদীশ তুঃখিত হৃদয়।



শ্রীজগন্নাথ দেব

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

গোরাঙ্গের মন জানি, মনে মনে অনুমানি, নীলাচলে কবিলা বিজয় » নাচি জগন্নাথ আগে, ভক্তি কৈল অনুরাগে, জগন্ধাথ স্বপনে কহিলা। বর লহ মোর ঠাঁই, যাহা চাহ দিব তাই, পণ্ডিত বর মাগিয়া লইলা 🖟



তব পূর্বব কলেবর, মোরে দেহ এই বর,

শুনি প্রভু প্রসন্ন হইলা।

রাজস্থানে দেওয়াইল, কান্ধে করি লৈয়া আইল,

যশোডায় প্রকট করিলা।

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

মহাপ্রভু জগন্নাথে, দেখিয়া বিস্মিত চিতে,
পণ্ডিতেরে কহে মৃত্তায।

তুমি এইস্থানে রহ, মোরে তুমি আজ্ঞা দেহ,
আমি করি নীলাচল বাস।
ভানিয়া হুঃখিনী কান্দে, কেহ পাশ নাহি বান্ধে,
যেন ক্যাপা পাগলিনী প্রায়।
তবে প্রভু বাল্যরসে, জানিয়া ভকতি বশে,
সেই তমু হৈল তুই কায়।
তবে এক তমু নিল, গোপাল নাম থুইল,
সেবা করে বাৎসল্যের ভাবে।
এইমত দিবানিশি, কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ভাসি,
নিস্তারিল আপন প্রভাবে॥"

এইভাবে শ্রীপাট যশোড়ায় জগদীশ পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীগৌর গোপাল সেবা প্রকট করিলেন। অত্যাপি সেই সেবা বিভ্যমান থাকিয়া তাঁহার অত্যুজ্জ্বল মহিমার সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে। বিস্তারিতভাবে জ্ঞাত হইতে হইলে মংপ্রশীত 'জগদীশ চরিত্র বিজয়' গ্রন্থ পড়ুন।

#### র

রামকেলি—রামকেলি গ্রাম মালদহ জেলায় অবস্থিত। মালদহ ষ্টেশন হইতে রিক্সায় রথবাড়ী মোড়, তথা হইতে বাস বা ট্রেকারে রামকেলি যাওয়া যায়। এখানে গৌরপ্রিয় শ্রীরূপ সনাতন বল্লভ শ্রীজীব কেশব ছত্রী ও তৎপুত্র হুর্লভ ছত্রীর শ্রীপাট। শ্রীরূপ সনাতন ও বল্লভ গৌড়রাজ হোসেন শাহের অমাত্য হইয়া রামকেলিতে পদার্পণ করেন। সহসা এক দিন অত্যদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়া বিচলিত হন। স্বপ্নে যেই বিপ্র তাহাকে শ্রীমন্তাগবত অর্পণ কয়িয়াছিলেন, প্রাতে সেই বিপ্র সাক্ষাতে আর্ি স্রা শ্রীমন্তাগবত অর্পণ করিলেন। তদবধি সনাতনের ভাবোচ্ছা**স ঘটিল**।

তথাহি – শ্রীভক্তিরত্বাকরে — সম্প্রামান সমান্ত্র

"তদবধি সনাতন প্রেমযুক্ত মন।
শাস্ত্রচর্চা আরম্ভিল করিয়া যতন॥
গায়ক বাদক নর্ত্তনকারি আদিগণ।
সর্বদেশ হইতে তথা করে আগমন।
কর্ণাট হইতে যত ব্রাহ্মণ আসিল।
ভট্টবাটি গ্রামে সর্বজনে স্থান দিল।
এই ভট্টাচার্য্যগণের নামে নাম হৈল।
সভাসহ সনাতন আনন্দে মাতিল।
দেব দ্বিজ বৈষ্ণবেতে শ্রদ্ধাযুক্ত মন।
নিভৃতে করিল গুপ্ত বৃন্দাবন রচন।
কদস্ব কানন, শ্যামকৃত্ব স্থাপিল।
বৃন্দাবন লীলা শ্রবি প্রেমেতে মাতিল॥
মদন মোহন বিগ্রহ করয়ে সেবন।
হেরিতে গৌরাঙ্গ লীলা উৎক্ষিত মন।

দ্রাপী চাধ্যাপ

এইভাবে সনাতন রামকেলিতে অবস্থান কবিতেছেন। সহসা সপার্ধদ জ্রীগোরাঙ্গ উপনীত হইলে ভ্রাতা ক্রীরপের সহিত হিন্দুবেশে গোপনে নিশা ভাগে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ে নিজ নিজ মর্ম্মবেদনা প্রভুর সমীপে জ্ঞাপন করিলে প্রভু সান্তনা ছলে রূপা ইঞ্চিত করিলেন। কত দিনে রূপ ও বল্লভ রাজবিষয় ত্যাগ করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। সনাতন রাজকর্ম ত্যাগ করিলে রাজা বহু অনুরোধ অস্তে তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। সনাতন কোন প্রকারে কারামুক্ত হইয়া প্রভুর সমীপে পৌছিলন। সে সময় শ্রীজীব অতীব শিশু। কতদিনে তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ-দ্বের পথানুশরণ করিলেন। অত্যাপি তাহাদের বহু কীর্ত্তি রামকেলি গ্রামে, বিরাজ ক্রেজিয়া ক্রাক্রেটেন্তেন মাহিমানুর হ্রাক্ট্য স্থামিটার shini Research Academy

রায়পুর - রায়পুর মুর্শিদাবাদ জেলায় গোয়াস পরগণায় অবস্থিত।
(গোয়াস দ্রস্টব্য) এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর
শ্রীপাট। তিনি এখানে শ্রীগোবিন্দ সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীনিবাস
আচার্য্য স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি করেন।

তথা হি— শ্রী অনুরাগবল্লী "শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়।
গোয়াস পরগণা রায়পুর বাড়ী হয়।
সেবা লীলা গোবিন্দের প্রম মধুর।
যার অভিষেক কৈল আচার্য্য ঠাকুর।

কাশ্রারপর — রাধানগর হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ২০-এ বাসে রাধানগর নামিতে হয়। এখানে অভিরাম গোপালের শিশ্ব শ্রীযত হালদারের শ্রীপাট। তাঁহার সেবিত শ্রীবলরাম শ্রীবিগ্রহ অভিরামের শ্রীপাটে সেবিত হইতেছেন।

তথাহি শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে —

"রাধানগরেতে বাস যতু হালদার ."

রাধারপর — রাধানগর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু শ্রামান নন্দের লীলাক্ষেত্র। প্রভু শ্রামানন্দ বিবাহ করিয়া কতককাল রাধানগতে বাস করেন।

> তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে — "তবে শ্রামানন্দ রাধানগরে আইলা। কতদিন গৃহ তথা প্রথমে করিলা॥"

বেঞাপুর—রেঞাপুর ম্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর তীরে জঙ্গীপুর সাবউভিশনে অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া রেলপথে আমিনগঞ্জ— বারহারওয়ার মধ্যবর্তী জঙ্গীপুর ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। এখানে শ্রীভক্তি রত্নাকর প্রন্থের লেথক শ্রীনরহরি দাসের শ্রীপাট। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy পিতা জগন্ধাথ চক্রবর্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিশু ছিলেন।
তথাহি শ্রীনরহরির বিশেষ পরিচয়ে
"বিশ্বনাথের শিশু বিপ্র জগন্ধাথ।
ভক্তি রসে মত্ত সদা সর্বত্র বিখ্যাত।
পানিশালা পাশে এই রেঞাপুর গ্রাম।
এখাই বৈসয়ে বিপ্রতীর্থে অবিশ্রাম॥

রাভন্তন — রাজমহল গ্রীপাট খেতুরীর নিকট অবস্থিত। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য গ্রীচাঁদ রায়ের শ্রীপাট। রাজমহলের জমিদার ছিলেন রাঘবেন্দ্র রায়। তাঁর তুই পুত্র সম্ভোষ রায় ও চাঁদ রায়। উভয়েই দস্মকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরম বৈষ্ণব হন।

> তথাহি - শ্রীপ্রেমবিলাসে "গড়ের হাটের উত্তর ভাগের জমিদার। রাঘ্যেক্স রায় হয় অতি শুদ্ধাচার।"

তথাহি — তত্রৈব —
"রাঘবেন্দ্র রায় ব্রাহ্মণ এক দেশ্রবাসী।
গড়ের হাট উপর লঞা লিখি যে প্রকাশি॥
তার তুই পুত্র হৈল সম্ভোষ চাঁদ রায়।
চান্দরায় বল্লরান সব লোকে ক্য়॥
মহাবীর শক্তিধরে যুদ্ধ পরাক্রমে।
শুনিয়া তাহার নাম কাঁপয়ে জীবনে॥
চৌরাশী হাজার মুদ্রার ছিল জমিদার।
তার কথ্যেদিনে হৈল এমন প্রকার।
গড়িদ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়।
রাজমহল থানা করি আমল ক্রয়।

গড়ের হাটের দক্ষিণ ভাগের জমিদার ঠাকুর নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ পাড়ের হাটের দক্ষিণ ভাগের জমিদার ঠাকুর নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত এবং উত্তর ভাগের জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়। চাঁদরায় কতককাল দস্যু কার্য্য করিতে করিতে হঠাং বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। শেষে বৈষ্ণব, গনক ও দেবীর স্বপ্নাদেশক্রমে ঠাকুর নরোত্তমের চরণে আশ্রয় প্রাথী হইলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিতেই চাঁদরায়ের সমস্ত ব্যাধি আপনিই দূর হইয়া গেল। চাঁদরায় সবংশে ঠাকুর নরোত্তমের পদাশ্রয় করিয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন।

্র রূপপুর – এখানে ঠাকুর নরহরির শিষ্য গ্রীকৃষ্ণ কিন্ধরের গ্রীপাট।
কৃষ্ণকিন্ধর গ্রীগোবিন্দ রায়ের সেবা প্রকাশ করেন।

তথাহি— শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে—
"রূপপুরের শাখা কৃষ্ণকিঙ্কর দাস।
গোবিন্দ রায়ের সেবা যাহার প্রকাশ॥"

ব্যে হিনী — রোহিনী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। গোপীবল্লভপুর খানার অন্তর্গত। স্থবর্ণরেখা ও ডোলঙ্গ নদীর সংযোগস্থানে বিরাজিত। কাশিয়াড়ী হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে বাসে যাইতে হয়। এখানে প্রভূ খ্যামানন্দের শিষ্যু শ্রীরসিকানন্দের শ্রীপাট।

তথাহি — শ্রীরসিক মঙ্গলে —
উড়িয়াতে আছয়ে যে মল্লভূমি নাম।
তার মধ্যে রোহিনীনগর অনুপাম॥
কটক সমান গ্রাম সর্বলোকে জানে।
স্থবর্ণরেথার তটে অতি পুণ্যস্থানে॥
ডোলঙ্গ বলিয়া নদী গ্রামের সমীপে।
গঙ্গোদক হেন জল অতি রসকূপে।
রোহিনী নিকটে বিরাজিত,মহাস্থান্তী
যাতে সীতা রাম লক্ষ্মণ কৈলা বিশ্রাম।
রাজধানী গড় তাহে দেখিতে স্থানর।
গড় বেড়ি বসতি সে রোহিনীনগর॥

<sup>🛎 🚉 🗝</sup> CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

এই রোহিনীনগরের রাজা অচুতের পুত্ররূপে প্রভু রিসকানন্দ ১৫১২ শকান্দে আবিভূতি হন।

রাজগড়—রাজগড় মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভু রসিকানদের লীলাভূমি। প্রভু গ্রামানন্দ রসিকানন্দকে আচণ্ডালে প্রেম প্রদান ক্রিবার আদেশ প্রদান ক্রিলে রসিকানন্দ স্বপ্রথম রাজগড়ে প্রবিষ্ট হন।

### তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে—

"বৈজনাথ ভঞ্জরাজা ছোট রায় সেন। বাউত্রা অনুজ তার তিন ভাগ্যবান॥ মহাদীপ্ত তিন ভাই বড়ই প্রতাপী। শুদ্ধ সূর্য্যবংশ জাত বড়ুই প্রতাপী।

প্রভু শ্যামানন্দ প্রেম প্রচারকালে নৈহাটী কাশীয়াড়ী ঝাটিয়াড় হইতে মথুরা পর্য্যন্ত রিসকানন্দসহ একত্রে ভ্রমণ করিয়া রিসকানন্দকে আদেশ করিলে রিসকানন্দ রাজগড়ে আসিয়া এই তিন ভাইকে শিয়া করেন।

# A CHILD BUILD IN

খান্তিপুর শান্তিপুর নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ দেশন হইতে শান্তিপুর লোকালে যাইতে হয়। অন্ত গাড়ীতে কৃষ্ণনগর নামিয়া ছোট গাড়ীতে শান্তিপুর স্তেশনে যাওয়া যায়। এইস্থানে কলিযুগ পাবন এএলিনিতাই গৌরাঙ্গদেবের আনয়নকারী এলি অদ্বৈত আচার্য্যের লীলাভূমি। যে স্থানে সুরধনী তীরে গঙ্গাজল তুলসীযোগে আরাধনা করিয়া প্রভূর্যকে আকর্ষণ করতঃ ধরাধামে প্রকট করিয়াছিলেন। সেই স্থান বর্ত্তমানে 'বাবলা' নামে পরিচিত। শান্তিপুর রেল স্থেশন হইতে ১ মাইল দূরে বাবলা অবস্থিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পঞ্চধামের মধ্যে শান্তিপুর একটি প্রক্ষেত্যান Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

তথাহি - শ্রীপাট পর্য্যটনে — শ্রীঅদ্বৈতের ধাম শান্তিপুর হয়। এই পঞ্চ ধামে সবে জানিহ নিশ্চয়॥

এই ধামের মহিমা সম্পর্কে শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল প্রন্থের বর্ণনা যথা — শান্তিপুর গ্রাম হয় যোজন প্রমাণ। প্রভূ কহে নিত্য ধাম মথুরা সমান॥

এখানে শ্রীল অদৈত আচার্য্যের বৃদ্ধ পিতামহ শ্রীনরসিংহ আড়িয়ালের বাস ছিল। তিনি শান্তিপুর হইতে শ্রীহট্টের লাউড় ধামে গিয়া অবস্থান করেন। কিন্তু শান্তিপুর আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। তদবধি শান্তিপুরে বাসগৃহ ছিল।

### তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাসে -

"প্রভাকরের পূত্র নরসিংহ আড়িয়াল। গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সর্ববিদাল। শান্তিপুরে তাঁর আছিল বসতি। তাঁর কন্তা বিবাহে হৈল কোপের উৎপত্তি। ইহটে লাউড়ে গিয়া করিলা বসতি।

যথন অদৈত প্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত অপত্য বিরহে বিরহায়িত হইয়া শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় লাভাদেবী গর্ভবতী হন। তারপর রাজার আহ্বানে লাউড়ে গমন করিলে তথায় শ্রীল অদৈত প্রভুর জন্ম হয়। অদৈত প্রভু দাদশ বংসর বয়সে লাউড় হইতে শান্তিপুর আগমন করেন। তারপর কতদিনে কুবের পণ্ডিত শান্তিপুরে আসিয়া কতককাল অবস্থানের পর এইখানেই সন্ত্রীক অন্তর্জান করেন। অদৈত প্রভু পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধাদি করতঃ তীর্থভ্রমণে চলিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীমদন গোপালদেবের আদেশে নিকুপ্রবন হইতে বিশাখার নির্দ্ধিত চিত্রপট ও গগুকী নদী হইতে শালগ্রাম শিলা মুর্দ্ধিন্দ্রিরীর ক্রানির মিছিভ ক্রান্তিপ্রক্রেক্সার্থান করেন। কতদিনে গ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আগমন করিলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতঃ তাঁহার নির্দেশে অহৈত প্রভু গ্রীরাধিকার চিত্রপট নির্দ্মাণ করিয়া জগতে গোপী অনুগত যুগল কিশোরের সেবা প্রবর্ত্তন করেন। তারপর অহৈত প্রভু গঙ্গাতীরে (বাবলা নামক স্থান) বসিয়া গঙ্গাজল তুলসী যোগে গোলকবিহারী কৃষ্ণের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তথায় ত্রেতাযুগের একটি তুলসীকৃক ছিল। তাহার তলায় বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও তপস্থা করিলেন।

তথাহি—অদৈত মন্তলে—
"তবে পুনঃ আইলা প্রভু গ্রীশান্তিপুর। তুলসী পিণ্ডি বাঁধি তপস্থা প্রচুর।

\*

\*

তুলদী তলাতে বসি ভাগবত পাঠ।
শত শত লোক বৈদে তুলদী চারি বাট॥
ত্রেতাযুগে তুলদী দেই বড়ই প্রাচীন।
পত্র পুপা হএ তার নিত্য নবীন॥
স্থান্ধি পুপোতে নিত্য তুলদী পূজন।
গঙ্গা তুলদী লয়ে প্রভুর দেবন॥"

কতদিনে শ্রীগোরাঙ্গদেব প্রকট হইয়া লীলারঙ্গে এই স্থানে আগমন করতঃ সপার্যদে বহু লীলা করিয়াছেন। বাল্যে মহাপ্রভু এখানে বিজ্ঞা বিলাস করিয়াছেন। পরবর্তী সঙ্কীর্ত্তন বিলাসকালে, সন্ম্যাস গ্রহণের পর বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড় আগমনকালে আগমন ও প্রত্যাবর্ত্তকালীন প্রভু শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া অতাদ্ভূত লীলার প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ মাধ্যবন্দপুরী পাদের আরাধনা মহোৎসবে অদৈতাচার্য্যের অতুল শ্রির্য্য মহিমা শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। আর শান্তি-পুরে অদ্বৈত গৃহে ভোজন লীল কালীন নিত্যানন্দ ও অদৈতের প্রেমকলহ লীলি শিক্তি শিল্ডি ক্লাল্টেমব্যাহের by Muthulakshmi Research Academy এখানে প্রভূ সীতানাথ পৌর্ণমাসী স্বরূপা জী ও সীতাদেবী নামক পরীর্য় সমভিব্যবহারে প্রকট বিলাস করিয়াছিলেন। আর হরিদাস ঠাকুর মহানদন আচার্য্য, স্থানদাসাদি প্রিয় পার্মদগণের সহিত প্রভূ সীতানাথের বছ লীলা করিয়াছিলেন। এখানে জীঅচ্যুতানন্দ, ক্ফমিশ্র, গোপাল, বলরামাদি আচার্য্য পুত্রগণের প্রকটভূমি। এইখানে প্রভূ সীতানাথ নিজে প্রাণধন জীরাধানদনগোপাল দেবে অন্তর্জান করিয়া প্রকটলীলা বিহার সম্বরণ করেন।

তথাহি – শ্রীঅতৈ প্রকাশ –

"শ্রীঅচ্যুত কৃষ্ণ মিশ্র গোপাল ঠাকুর।
প্রভূ বীরচন্দ্র নরহরি রসপুর।
গৌরীদাস পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
সাতজন নৃত্য করে অতি মনোহর॥
গৌরগুণ শুনি প্রভূর প্রেম উথলিল।
সঙ্কীর্তুন মধ্যে আসি নাচিতে লাগিল।

তবে প্রভূ কহে এই পাইনু গৌরাঙ্গ।
কদম্ব কুস্থম সম হৈল তান অঙ্গ।
হঠাৎ শ্রীমদনগোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা।
প্রাকৃত জনের প্রভূ অগোচর হৈলা॥

\* \*

শ্রীমদদৈত প্রভুর অন্তর্জানের পর প্রভু অচ্যুতানন্দ মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। অদ্বৈত প্রভুর পৌত্র মথুরেশ গোস্বামী শান্তিপুরে বিখ্যাত শ্রীবাস উৎসব প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ সম্পর্কে মন্দির বেদীতে উৎকীর্ণ লিপি যথা

"পুণ্যক্ষেত্র পুরীধামে শ্রীদোলগোবিন্দ। বিরাজিল কতকাল বিতরি আনন্দ CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy বসন্তরায়ের প্রেমে বশোহরাগমন।

যবে মানসিংহ করে রাজ্য আক্রমম :

শ্রীঅকৈত পৌত্র মথুরেশ মহামতি।

আনিলেন শান্তিপুরে মোহন মূরতি ;
জীবেরে করুণা করি শ্রীরাধারমণ।

শ্রীরাসবিহারী রূপে দিলেন দরশন॥

খালিপ্রাম শালিপ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-লাল গোলা রেলপথে মুচাগাছা ষ্টেশন। তথা হইতে তুই মাইল বড়গাছির নিকটবর্তী ধর্মদহের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রভু নিত্যানন্দের শশুর শ্রীস্থ্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট বিরাজিত।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১২ তরঙ্গে—

নব নীপ হৈতে অল্পদূর শালিগ্রাম।
তথা বৈসে পণ্ডিত শ্রীসূর্য্য দাস নাম।
গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ।
'সরখেল খ্যাতি' উপার্জিব বহু অর্থ।
সূর্য্যদাস চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার।"

এখানে প্রভু নিত্যানন্দ সূর্যাদাস পণ্ডিতের ছই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেন। প্রভু নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়া প্রী মন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া প্রভূ নিত্যানন্দ শালিগ্রামে সূর্যাদাস পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হইলেন। আপনি বাহিরে রহিয়া উদ্ধারণ দত্তকে অন্তপুরে প্রেরণ করতঃ নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সূর্যাদাস পণ্ডিত রাত্রে স্বপ্নযোগে প্রভু নিত্যানন্দের ঐশ্বর্যা দর্শন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বাহ্য ব্যবহারে অসম্মতি প্রকাশ করিলে প্রভু নিত্যানন্দ বিফল মনোরথ হইয়াপ্রেক্তা ক্রিটারে ব্রুক্তিরামন্ত্রারে বিস্তানন্দের

প্রত্যাবর্ত্তন কাহিনী শুনিয়া বস্থা বিরহে প্রাণবায়ু বহির্গত করিলেন। স্থ্য দাস কলার প্রাণরক্ষায় বহু চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন "প্রভূ নিত্যানন্দ যদি আমার মৃত কলায় বাঁচাইতে পারেন তাহা হইলে অবশ্য তাহাকে সমর্পণ করিব।" তথন পণ্ডিত গৌরীদাস সজনসহ প্রভূ নিত্যানন্দের অন্বেষণে বাহির হইয়া গঙ্গাতীরে বটরক্ষম্লে প্রভূকে পাইলেন। তারপর প্রভূর সমীপে সমস্ত নিবেদন করিয়া মহাসমাদরে স্বগৃহে আনিলেন। নিত্যানন্দ আগমনে বস্থা পুনক্জীবিত হইলেন। প্রভূ নিত্যানন্দ প্রভূত আলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়া বস্থাদেবীকে বিবাহ করিলেন। প্রভূ সীতানাথ ও প্রাবাস পণ্ডিতের মধ্যস্তায় এবং বড়গাছির রাজা হরিহোড়ের পুত্র কৃষ্ণদাসের সমস্ত ব্যায়ে ব্যবহারিক বিধানে প্রভূ নিত্যানন্দের বিবাহ কার্য্য স্বসম্পন্ন হইল। প্রীজাক্তবাদেবীর সহিত বিবাহকালে স্থ্যাদাস ভবনে প্রভূ নিত্যানন্দের লীলা। যথা—

তথাহি— শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে—
সূর্য্যদাসের কন্সা হন বস্থ কনিষ্ঠা।
বাল্যকালাবধি নিত্যানন্দে তাঁর নিষ্ঠা॥
পারশিতে মস্তকের বসন থসিলা।
আর ত্বই ভূজে বাস সম্রম করিলা॥
ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল বস্থধারে দক্ষিণে আনিয়া॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
জৌতুকে লইলাম কনিষ্ঠা এ তুহিতা॥

এইরপ অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করিয়া প্রভূ নিত্যানন্দ জাহ্নবাদেবীকে বিবাহ করিলেন। তারপর একদিন প্রভূ নিত্যানন্দ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভবনে এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন।

তথাহি— দ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে— "একদিন নিত্যানন্দ ঐশ্বর্যা প্রকাশি। হই প্রিয়া সঙ্গে লীলা করে হাসি হাসি CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshim Research Academy অনন্ত শয্যাতে শুই প্রভু হলধর।

তুই প্রিয়া সেবা করে পালঙ্ক উপর ॥

বস্থু লক্ষী করে প্রভুর চরণ সেবন।

শ্রীজাক্তবা মৃত্ মৃত্ হাস্থা শ্রীবদন ॥

মহাতেজে বাপিলেক বাহির অন্তর।

স্থা দাস গৌরীদাস ছিল বাড়ীর ভিতর ॥

মহাতেজ দেখি সভে চমৎকার হৈলা।

জামাতা আলয়ে তুই যে গেলা।

দেখিলা পালঙ্ক পরি প্রভু শুই আছে।

তুই কক্যা চতুর্ভু জা দেখিল প্রভুর কাছে।

এইভাবে প্রভু নিতাগনন্দ বিবাহ লীলাকালীন সূর্যাদাস পণ্ডিতের গৃহে প্রভূত অলৌকিক লীলার প্রকাশ করিয়া শালিগ্রামকে মহামহিম তীর্থে পরিণত করিলেন।

শ্যাষা त শ্পুর — শ্যামানন্দপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রভূ শ্যামানন্দের লীলাভূমি। ইহার নাম 'সাতটি' ছিল। পরে শ্যামানন্দপুর নামকরণ হয়।

তথাহি - শ্রীরসিক বঙ্গলে —
তবে তুই প্রভূ ঘণ্টশিলা গ্রামে গেলা।
সাধু সেবা প্রসঙ্গ সে রাজারে কহিলা॥
সাতটি বলিয়া গ্রাম দিলা সেই রাজ।
বহুরূপে বসাইলা তথা জনপ্রজা
নাম দিল তার শ্রীশ্রামানন্দপ্র।
বহু সাধু সেবা যাত্রা হইল প্রচুর ।

প্রভূ শ্রামানন্দ স্বীয় অভীপ্তদেব শ্রীফ্রদ্যানন্দ ঠাকুরের অন্তর্গান বাক্য শুফিয়োগ্রামমানেল প্রন্ধিরাম জিন্তা মুন্তি সি Mathulakshmi Research Academy

শীত লগ্রাম - শীতলগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বনাম সিদ্ধলগ্রাম। বর্দ্ধমান-কাটেয়া রেলপথে কৈচর ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তর-পূর্বে কোণে অবস্থিত। কাটোয়া হইতে ৯ মাইল। এখানে দ্বাদশ্ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট

> তথাহি গ্রপাট নির্ণয়ে সাঁচডা-পাঁচ । করন্দা শীতলগ্রাম। ধনঞ্জয় পগুতের সেবা অনেক বিধান ॥"

শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত এখানে শ্রীভাণ্ডসেবা স্থাপন করেন। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পৌত্র কান্তুরামের বর্ণনা যথা---

"প্রভূ ১নজয় ঠাকুর ছিল নাম যাঁর। শীতল গ্রামেতে ভাণ্ডসেবা তাঁর ॥ শীতল গ্রামের লোক সেই ভাগু সেবে।"

ভাও বিষয়ে দেবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণব বন্দনায়

"বিলাসী বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়। সর্ববন্ধ প্রভূরে দিয়া ভাগু হস্তে লয় ,"

প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে ঠাকুর ধনঞ্জয় প্রেম প্রচার উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করিয়া সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি ধনঞ্জয় গোপালের সূচকে

"পাই নিত্যানন্দ রাম, ধনপ্জয় গুণধাম,

প্রেমাবেশে নিমগ্ন সদাই।

আজ্ঞা হৈলা তাঁর প্রতি, ভাসাইতে রাঢ়ক্ষিতি,

সঙ্কীর্ত্তন ক্রেমের বক্সায়॥

ত্রীউগ্র ক্ষত্রিয়গণে, প্রেম দিলা হাইমনে,

বৰ্দ্ধমান শীতল<sup>টু</sup>গ্রামেতে।

ঞ্জিগোরাঙ্গ গোপীনাথ, সেবা স্থাপি অচিরাৎ,

আক্রিল সর্বজন চিতে॥"

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy



ত্রীক্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মৃত্তি CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

শ্রী হট - বর্ত্তমানে বাংলাদেশে অবন্থিত। এখানে শ্রীগোরাঙ্গদেবের পিতামহ উপেজ মিশ্র, পিতা জগরাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গৌরাঙ্গ পরিজনবর্গের প্রকটভূমি। শ্রীহট্টের বরগঙ্গায় শ্রীমন্মহা-প্রভুর পিতৃভূমি। ন্ত্রামন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুরে আগমন করিলে নবদ্বীপ হইতে শ্চীমাতা আসিয়া মিলিত হন। সেই সময় মায়ের আদেশে পিতামহী শোভাদেবীকে দর্শন প্রদাদের জন্ম অলক্ষিতভাবে গ্রীহটে উপনীত হন। সে সময় মধ্যাহ্নকালে এক কুষককে লাগল চাষ করিতে দেখিয়া সমীপে গমন করতঃ গরুর পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া হরিধ্বনি করিলে গরুগণ হরিধ্বনি করিতে লাগিল এবং ক্ষেত্র সহসা জলে পরিপূর্ণ হইল। দেখিয়া চাষীগণ এই অলোকিক কাহিনী গ্রামবাসীগণকে বলিলে মিশ্র বংশীয় জনগণ প্রভূকে তাহার প্রপিতামহের ভবনে আনয়ন করিলেন। সেই স্থানে এক সাধবী ব্রাহ্মণী পুত্রের জ্ঞানহীনতার কারণে বৃত্তি রক্ষার প্রয়োজনে নিবেদন করিলে প্রভূ তাহাকে একটি চণ্ডী লিখিয়া দিয়াছিলেন। তারপর পিতৃ জন্মভূমি বরগঙ্গাতে আসিয়া পিতামহীকে গৌর ও এীকৃষ্ণ স্বরূপে দর্শন প্রদান করিলেন। তখন পিতঃমহী শোভাদেবী স্তুতি নতি সহকারে বলিলেন। তে মার পিতামহ কোন প্রকার বৃত্তি না রাখিয়া পর-লোক গমন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বংশের প্রতি-পালনে বিধান কর। তখন শ্রীমনাহাপ্রভু বলিলেন, আমি এই ধামে থাকিয়া তোমার পৌত্রগণকে সন্তানাদিক্রমে প্রতিপালন করিব।

> তথাহি <u>শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ম চন্দ্রোদ</u>য়াবলী ৩/৫৬ শ্লোক এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ম জীব নিস্তারণায় চ। দ্বয়ী মূর্ত্তি বিধায়াত্র স্ব গোত্রন পরি পালয়ন ঃ

এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ — শ্রীগোরাঙ্গ মূর্ত্তিতে শ্রীহট্টে বিরাজ করিতে ছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহদ্বয় আসাম শিলচরে বিরাজ করিতেছেন। বিস্তারিত তথ্য মংপ্রণীত গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা গ্রন্থ দুইব্য।

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

এখানে শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভূর শ্বস্তর শ্রীসনাতন মিশ্রের পিতা শ্রীত্বর্গা-দাস পণ্ডিতের শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"শ্রীহট্ট নিবাসী তুর্গাদাস মহামতি।
সম্প্রীক নদীয়া আসি করিল বসতি।"
এখানে খ্রীগোরাঙ্গ পার্যদ শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রকটভূমি।
তথাহি – শ্রীবাসাম্বকে—"আদৌ বাসন্ত শ্রীহট্টে"।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে— "শ্রীহট্ট নিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত নবন্ধীপে বাস করে হইয়া সম্ভ্রীক॥"

এই জলধর পণ্ডিত শ্রীবাস পণ্ডিতের পিতা। শ্রীহট্টে ভিটাদিয়া
(ভিটাদিয়া জঃ) গ্রামে স্বরূপ দামোদর গোষামীর পিতা পদ্মগর্ভাচার্য্য,
ভাতা লক্ষীনাথ লাহাড়ী ও ভ্রাতুপুত্র রূপনারায়ণের প্রকটভূমি। শ্রীহট্টে
লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রাম (নবগ্রাম জঃ) অদ্বৈতাচার্য্য, তৎপিতা কুবের পণ্ডিত, লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ, ঈশান নাগর, বিজয়পুরী প্রভৃতির প্রকটভূমি।

এই শ্রীহট্টে শ্রীগোরস্থনরের মেসো চন্দ্রশেখন আচার্য্য ও ভক্তপ্রবর মুরারীগুপ্তের শ্রীপার্ট।

তথাহি – শ্রীতৈত ভাগবতে –

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত।
ভবরোগ নাশে বৈত মুরারী নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈঞ্চবের অবতার।"

শ্বোকালু ধোঙালু হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে বাসেক্টোকাকালানেটিনিয়ান্দটানাদ্বর চুদী প্রার্হইয়া এক মাইল ঘাইতে হয়। এখানে ঠাকুর অভিরামের শিশ্য বাঙ্গাল কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট। তিনি শোঙালুতে শ্রীগোপীনাথ সেবা প্রকাশ করেন।

তথাহি— শ্রীঅভিরাম লীলামূতে — "বাদাল দেশের সেই হয় কৃষ্ণদাস। শ্বোঙালুতে কৈলা গোপীনাথের প্রকাশ।"

বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস ঠাকুর অভিরামের আদেশে শ্বোঙালুতে ঞ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা স্থাপন করেন। স্বয়ং ঠাকুর অভিরাম গমন করতঃ পুলীন ভোজনলীলা করিয়া ক্রিগোপীনাথকে স্থাপন করেন। সেবাকার্য্যে কৃষ্ণ দাসের প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। একদিন শ্রীবিগ্রহের সেবাকার্য্য করিবার সময় একজন রমনী আগমন করিলে তাঁর প্রতি নিজ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় কৃষ্ণদাস স্বহস্তে নিজ চকুষ্ব বিদ্ধ করিলেন। তথন জ্রীগোপীনাথদেব তাঁহাকে বলিলেন; 'তুমি এখন অন্ধ হইলে আমার পরিচর্য্যা কে করিবে। তোমার ইচ্ছা কি ? তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এখন তোমার সেবার সহায় বা কে করিবে ?' শ্রীগোপীনাথ দেবের এ জাতীয় বাক্য শ্রবণে কৃষ্ণদাস বিহ্বল হইয়া মুক্ষ্যণিত হইলে অন্তর্যামী অভিরাম তথায় উপনীত হইলেন। তথন সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ঠাকুর অভিরাম শিশ্যকে বর প্রদান করিলনে। বলিলেন, 'তুমি যখন শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবাকার্য্য করিবে তখন তুমি সমস্ত দেখিতে পাইবে।

তথাহি—তবৈত্ৰৰ --

"গোপীনাথ সেবা ভূমি করিবে যখন। সেকালে দেখিতে পাবে সেবার নিয়ম॥ অলকা তিলকা আদি করিবে সুঠাম। গোপীনাথ শোভা দেখি নবঘনগ্যাম॥ সাক্ষাত ব্রজের নাথ হইল উদয়। দেখিয়া বাঙ্গাল তাহা আনন্দ হৃদয়॥"

আজিও শ্রীমন্দিরে শ্রীগোপীনাথ দেবজী ও বঙ্গোল কৃষ্ণাসের পাতৃকা বিভাগান রহিয়াছে। এখানে মন্দির নষ্ট হওয়ায় ন্তন মন্দির হইয়াছে। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy বিশেষ পরিপাটি রূপে সেবার ব্যবস্থা আছে। এখানে দোল উৎসব দর্শনীয়।

**শাৰতাজা মুনসুরপুর**—এখানে শ্রীরামাই পণ্ডিতের শিগ্য শ্রীবড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট।

> তথাহি – শ্রীবংশীশিক্ষা — "বিপ্রকুলে জন্ম ধীর শ্রীবড়ু ঠাকুর। নিবাস শ্রীশালডাক্সা মনসূরপুর॥"

শিশরভূমি — শিখরভূমি বর্দ্ধমান জেলার শেষপ্রান্তে বরাকর নদীর তীরবর্তী প্রদেশ। পরেশনাথ পাহাড় হইতে বর্দ্ধমানের নিকট পর্যান্ত পঞ্চ কুট রাজ্যের অন্তর্ভু ক্ত একটি স্থান। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীগোকুল কবিরাজ ও পার্ষদ রাজা হরিনারায়ণের শ্রীপাট।

তথাহি — শ্রীঅন্থরাগবল্লী — "শ্রীগোকুল দাস কবিরাজ প্রেমপুর । পূর্বব বাড়ী তাঁহার কড়ই মধ্যে হয়। পঞ্চকুট সেরগড় সম্প্রতি নিলয়॥"

শ্রীগোকুল কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিশ্র অন্ত কবিরাজের এক জন। তিনি নিজ বাসভূমি কড়ই হইতে পঞ্চকৃট সেরগড় নামক স্থানে আসিয়া বাস করেয়। এই পঞ্চকৃট সেরগড়ের রাজা ছিলেন হরিনারায়ণ। তিনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অত ভুত মহিনায় উরুদ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে শরণ লইলেন এবং তাঁহার সমীপে শ্রামচন্দ্রের মন্ত্র গ্রহণের জন্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। আচার্য্য স্বয়ং রামচন্দ্র প্রকাশ না করিয়া দাকিশতা হইতে খ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর খুল্লতাতের পুত্রকে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার দারা শ্রীরাম মন্ত্র প্রদান করতঃ আপনার পার্যদ করিয়া রাখিলেন।

তথাহি – শ্রীভক্তি রক্নাকরে – 'শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ। CC-0. In Public স্টানিনির্মিনির্মিনির সিম্মানিক্তি তার মন্মান Academy রঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র ছিলা।
পত্রীদ্বারে অতি শীঘ্র তাঁরে আনাইলা॥
তেঁহাে পঞ্চকুটে আসি স্নেহাবীষ্ট মনে।
রামমন্ত্রে শিশ্য কৈল হরিনারায়ণে॥
হরিনারায়ণে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া।
শ্রীনিবাস আচার্য্যে দিলেন সমর্পিয়া॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে আগমনকালে পঞ্চকুটের মধ্য দিয়া বিফুপুরে আগমনকরেন।

তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকরে — "শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গাড়ী সহিত। পঞ্চকৃটি হৈয়া চলে বিফুপুর পথে।।

এখানে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর পিতৃপুরুষগণের বাস ছিল। কর্ণাট দেশাধিপতি সর্ববজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধদেব। অনিরুদ্ধদেবের পুত্র রূপেশ্বর কনিষ্ঠ প্রাতা হরিহরের চক্রান্তে রাজ্যপ্রন্তি হইয়া ভার্য্যাসহ অপ্ত অথে আরো-পূর্বক পৌলস্ত্য দেশে আগমন করেন। শিখরভূমি পৌরস্ত্যদেশে অবস্থিত তথায় রূপেশ্বর স্বীয়বদ্ধু শিখরেশ্বরের রাজ্যে বাস করেন।

তথাহি - শ্রীভক্তি রত্নাকরে শ্রীরূপেশ্বর দেব এবমরিভির্নিধৃতরাজ্যঃ ক্রিমাদষ্টাভিস্তরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্তাদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিথরেশ্বরস্থা বিষয়ে স্ব্যুঃ স্থথং সংবসন
ধত্যঃ পুত্রমজীজনদ্ গুণনিধিং শ্রীশদ্মনাভাভিধম্॥
বিহায় গুণশেখরঃ শিখরম্মিবাস স্পৃহঃ
ক্রের স্থবতবিদ্নীতটনিবাস পর্যুৎস্কঃ।
ততো দমুজমর্দনক্ষিতিপূজ্যপাদঃ ক্রেমা
ত্বাস নবহট্কে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতীঃ

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ শিখরভূমি হইতে গৌড়রাজ দন্তুজমর্দনের রাজ্যে নবহট্টতে (নৈহাটী) আসিয়া বাস করেন।

শ্রাক্তংছ - গ্রীজংহ মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে রসিকা-নন্দের শিশ্য শ্রীরামদাস ও তৎপুত্র দীন শ্রামদাসের শ্রীপাট।

তথাহি - রসিক মন্তলে—

শ্রীজংহ বলিয়া গ্রাম অতি দিব্যস্থান।
রামদাস বলিয়া আছিলা ভাগ্যবান।
জৌপদী বলিয়া তাঁর পত্নী পতিব্রতা।
শিষ্ঠ করণ কুলে যার জন্ম বিখ্যাতা।
তাহার উদরে জাত দীন শ্যামদাস।
বালা হৈতে তাঁর হুদে রসিক প্রকাশ।

পেইলয়া রাজ্যে অবস্থিত। রামকানালী ষ্টেশন হইতে অনতিদূর পঞ্চক্ট পর্বাবের সন্নিকটে রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বিজ্ঞমান। পুরুলিয়া রাজ্যের বেগুন কোদারে শ্রীনামব্রন্ধ শিলালিপি বিজ্ঞমান। প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীধনপ্রয় গোপালের পুত্র দ্রীয়ত্তিতের ঠাকুরকে প্রেম প্রচারের জন্ম এই নামব্রন্দ্র শিলালিপি প্রদান করেন। শ্রীপাট জলুন্দী হইতে শ্রীয়ত্তিতের ঠাকুরের চতুর্থ অধস্তন দ্রীস্বরূপচাঁদ ঠাকুর পুরুলিয়ার বেগুন কোদারে এই নামব্রন্দ্র আনয়ন করেন। অভাবিদি তাঁহার চতুর্থ অধস্তন ঠাকুরের গৃহে সেবিত হইতেছেন।

সপ্তপ্রাম সপ্তপ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল ষ্ট্রেশন হইতে ব্যাণ্ডেল-বর্দ্ধমান রেলপথে আদি সপ্তপ্রাম প্রথম ষ্ট্রেশন। ষ্ট্রেশনের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গ্র্যাণ্ডট্যাঙ্ক রোডের পূর্বিধারে খ্রীউদ্ধারণ দত্তের পাটবাড়ী ও তাহার অনতিদূরে খ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বাসীর পাট অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল হইতে হইতে বাস্যোগে এখানে যাওয়া যায়। এখান খ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, উদ্ধারণ দিক্ত কি ক্রমলাকর পিপ্লাই, বলরাম আচার্য্য, কমলাকান্ত পণ্ডিত,

নৃসিংহ ভাতু গ্রী, কালিদাস, যতুনন্দন আচার্য্য, স্থগ্রীব মিশ্র প্রভৃতির শ্রীপাট। সপ্তগ্রাম নামকরণ সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ —

> তথাহি—কবিকঙ্কন চণ্ডীতে—
> "তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপাম। ঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম।"

প্রিয়ত্রত রাজার অগ্নিদ্র মেধাতিথি বপুত্মান, জ্যোতিত্মান, জ্যাতিত্মান, সবন, ভব্য এই নয়জন পুত্র সর্ববিত্যাগী হইয়া এইস্থানে আগমন করতঃ সাধন করেন। তাহাদের তপস্থার কারণে এই ফ্রানের নাম সপ্তগ্রাম হয়।



শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কুলদেবতা তথাহি – শ্রীভক্তি রত্মাকরে -"সপ্ত ঋষির তপস্থার স্থান শোভাময়। শ্রীগঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ধারত্রয় CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshini Research Academy

সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল জঃখ-হরে। যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে॥" তথাহি – শ্রীচৈত্ত্য ভাগবতে – "সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রিবেণীর ঘাটে॥"

মহাতীর্থ ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের অন্তর্গত। তথন সপ্তগ্রামের রাজা ছিলেন হিরণা ও গোবর্জন দাস। গোবর্জন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী। বঘুনাথ দাস গোস্বামী ইন্দ্রসম ঐশ্বর্যা ও অপ্সরা সমান পত্নীকে ত্যাগ করিয়া জ্রীগোরালদেবের অভয় চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

্টাদেপুর সপ্তগ্রামের চান্দপুর নামক স্থানে হিরণ্য ও গোবর্জন দাসের রাজপ্রাসাদ ছিল। অভাপি সেই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

তথাহি - শ্রীপাট নির্ণয়ে -

"রঘুনাথ দাসের গ্রাম চাঁদপুর হয়। তুগুলীর নিকট গ্রাম স্ক্রিলোকে কয়॥

রঘুনাথ দাস যথন শিশু তথন ঠাকুর হরিদাস তাঁহার ভবনে পদার্পন কুরেন।

তথাহি – শ্রীচৈতক্য চরিতামতে—
"হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চাঁদপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্যের ঘরে।
হিরণ্য গোবর্দ্ধন মূলুকের মজুমদার।
তার পুরোহিত বলরাম নাম তার।
হরিদাসের কুপাপত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে।
নির্জন প্রশালায় করেন কীর্ত্তন।

বল্রাম তাচার্য্য ঘরে ভিক্ষা নির্বাহন। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন। হরিদাস ঠাকুরের যাই করেন দর্শন।"

এইভাবে হরিদাস ঠাকুর চান্দপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক দিন বলরাম আচার্য্যের সঙ্গে রাজসভায় উপনীত হইলে রাজা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন তুইজনে ঠাকুর হরিদাসের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তথায় প্রসঙ্গক্রমে শ্রীহরিনামের ব্যাখ্যায় তিনি সভাসদ সকলকেই মুগ্ধ করি-লেন। কিন্তু রাজার আরিন্দা ব্রাহ্মণ গোপাল চক্রবর্ত্তী তাহাতে নানারপ কুতর্কবাদ স্থাপন করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে হেয় করিবার চেষ্টা করিলেন। বলরাম আচার্য্য গোপালকে বহু ভং সনা করিলেন এবং হিরণ্য দাস ও সেই ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিলেন। হরিদাসের নিকট অপর্পধে তিন দিনের মধ্যে সেই বিপ্র কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া বহু শাস্তি উপভোগ করিলেন । সকলেই ঠাকুর হরিদাসের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিলেন। রঘুনাথ বড হইয়া গৌরপ্রেমানুরাগে উদ্বন্ধ হইলেন। বারে বারে পলায়ন করেন। পিতা লোকদ্বারা ধরিয়া আনেন। সব সময় বিশজন লোকেয় পাহারায় আবদ্ধ রহিলেন। কতদিন পরে পানিহাটী গ্রামে প্রভু নিতাই চাঁদের কৃপাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রভুর সমীপে নীলাচলে গমনের জন্ম উত্যোগ করিতে ল্যাগিলেন। সেই সময় একদিন রঘুনাথের গুরুদেব শ্রীযতুনন্দন আচার্য্য নিশাভাগে আসিয়া আপনার প্রয়োজনে রঘুনাথকে লইয়া যান। সেই অবসরে রঘুনাথ পলায়ন করেন। রঘুনাথ দাসের গৃহের পূর্বেদিকে যতুনন্দন আচার্য্যের নিবাস ছিল।

> তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামূতে— "আচার্য্যের ঘর হইতে পূর্ব্ব দিশাতে॥"

রগুনাথের জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস বৈষ্ণব উচ্চিষ্ট ভক্ষণ করিয়া শ্রীগোরাঙ্গ দেবের কুপাপাত্র হন। তিনি ঝড়ু ঠাকুরের সমীপে আম্রভেট প্রসাদ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন। সেই লীলাস্থলী অদূরে ভেতৃয়া গ্রামে অবস্থিত।

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

তথাহি – খ্রীপাট নির্ণয়ে "কালিদাস ঠাকুরের বসতি সপ্তগ্রাম॥"

কৃষ্ণপুর সপ্তামের কৃষ্ণপুর নামক স্থানে শ্রীউদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। এখানে স্থাীব মিশ্রের ভবন ছিল।

তথাহি — শ্রীপাট নির্ণয়ে —

"সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত স্থৃত্রীব মিশ্রের ঘর।"

তথাহি — শ্রীপাট পর্যাটন —

"উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর হয়।

হুগলীর নিকট নিকট হয় কৃষ্ণপুর প্রাম ॥"

তথাহি — শ্রীবংশীশিক্ষা—

"উদ্ধারণ দত্ত বস্থুদাম খ্যাতি।

সপ্তগ্রামে রহে যিঁহ গৌরপ্রেমে মাতি॥

রাজকোপে বঙ্গদেশী বৈশ্য বেনেগণ।

অধ্য জাতির মধ্যে হইল গমন।

সেই বৈশ্য বেনেকুল উদ্ধার কারণ।

সেই কুলে বস্থুদাম লয়েন জনম॥

শ্রীগোরাঙ্গ দেবের আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেম প্রচার উদ্দেশ্যে গোড়দেশে আগমন করেন। সে সময় পানিহাটী হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করতঃ সপ্তগ্রামকে দ্বিতীয় নবদ্বীপে পরিণত করেন।

তথাহি — দ্রীচৈতক্স ভাগবতে —

"উদ্ধারণ দত্ত ভাগাবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে।
বিণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার।
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।

CC-0. In Public अर्जिमी क्रीसिट प्रेजिस की र्जुन विट्रुत ॥

সপ্তথামে মহাপ্রভূ নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায়।
সপ্তথামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বংসরেও তাহা নারি বনিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে।"

বার্য়েণপুর সপ্তামের নারায়ণপুর নামক স্থানে আছৈত প্রভূর শশুর শ্রীনৃসিংহ ভাত্ডীর শ্রীপাট। এইখানে শ্রী ও সীতাঠাকুর্ণী জন্মগ্রহণ করেন।

তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাসে —

"সপ্তগ্রামের নিকট নারায়ণপুর গ্রাম।
বহুত ব্রাহ্মণ তথি করে অবস্থান।
কুলীন ক্ষত্রিয় কাপেয় তথায় বসতি।
নুসিংহ ভাতুড়ী কাপের তথি অবস্থিতি।

তথাহি শ্রীঅত্বৈত মঙ্গলে — সপ্তগ্রামের গ্রাম নারায়ণপুর নাম। চতুর্দিকে বিল হয় সমুদ্র সমান॥

সেহি গ্রামে নির্মাল কুল নৃসিংহ ভাতৃড়ী
তাহার ব্রাহ্মণী হয় পতিব্রতা সতী।
ভিক্ষাবৃত্তি নির্ব্বাহ হয় সর্ব্বকাল।
সীতাদেবী কন্তা হইল মান্ত সকল॥"

নুসিংহ ভাছড়ী গ্রামের নিকটবর্ত্তী দেবখাত হইতে প্রদাপুষ্প চয়ন করিয়া নিত্য নারায়ণের অর্চনা করিতেন। সহসা একদিন পুষ্প চয়নকালে একটি CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy পদাপুপের মধ্যে বিরাজিত এক দিব্য কন্তারত্বে লাভ করিলেন।

তথাতি -- দ্বী অত্তৈত প্রকাশে--"তবে শুদ্ধাচারী শ্রীনৃসিংহ যাঞা বিলে। বাছিয়া বাছিয়া বহু পদ্মপ্রত্প তেংলে। তুলিতেই দেখে এক শতদল পদা। পদ্ম মধ্যে কক্সা এক পদ্ম তাঁর সন্ম॥ অদুষ্ঠ প্রমাণ কন্তারূপে সৌদামিনী। রাধামাধবের নিত্য লীলা সহায়িনী # কন্তা দেখি ভাবে ইছো বুঝি শ্রীকমলা। অঙ্গকণন্তি সূৰ্য্যপ্ৰভা হৈতে সমুজ্জ্বলা : চতুতু জা পদাগণ শ্রীঅঙ্গে শোভয়। চন্দ্রগণ হইয়াছে নখেতে উদয় । এ হেন অপূর্ব্ব রূপ কভু দেখি নাই। পদাসহ কন্যারত্ব লঞা গৃহে যাই॥ তবে সেই মহৎ পদা করি উত্তোলন। ক্রোডে করি বেগে ঘরে করিলা গমন॥ ঈশ্বরেচ্ছায় সেই দিন নুসিংহ মহিলা। শ্রীরূপা শ্রীনায়ি এক কন্যা প্রসবিলা :

এইভাবে নারায়ণপুরে শ্রীল ও সীতাঠাকুরাণী প্রকট হইলেন। নৃসিংহ ভাতৃত্বী পত্নীসহ আলাপকালেই অন্তর্গ্ধ প্রমাণ কন্যা সগুজাত কন্যার সমান আকার ধারণ করিলেন। পত্নী অন্তর্জানের কতককাল পরে নৃসিংহ ভাতৃত্বীর কন্যাদ্বয়ের বিবাহের জন্য নারায়ণপুর হইতে নৌকা আরোহনে কন্যাদ্বয়েক লইয়া শান্তিপুর অভিমুখে গমন করেন। এখানে শ্রীকমলাকর পিপ্ললাইর অবন্থিতি সম্পর্কে শ্রীল রামাই পণ্ডিত কৃত শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশের বর্ণন এইরাপ্রত-ত In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

"পূর্ব্বে শ্রীদাম আখ্যা আছিল যাহার। কমলাকর পিগ্ললাই এবে<sup>ণু</sup>নাম তার॥ সপ্তগ্রামে রহিতে প্রভুর আজ্ঞা হইল। তাহাই রহিয়া জীব কুপায় তারিল।"

এখানে শ্রীল কমলাকান্ত পণ্ডিতের অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বর্ণন এখরূপ

> "পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম। যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম."

পৈদাবাদ – সৈদাবাদ মুর্মিদাবাদ জেলার অবস্থিত। কাশিমবাজার স্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গার ধারে সৈদাবাদের প্রীমোহন রায় রোডে শ্রীপাট বিরাজিত। শ্রীবিগ্রহ মোহন রায়ের নামেই এই রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। ১২৪১ বঙ্গাব্দে মণিপুরের রাজা এই মন্দির নির্মান করেন। উহা বর্ত্তমানে জীন খাগুণার উত্তর ভাগে গঙ্গার পূর্ববতীরে সৈদাবাদ বিরাজিত। এখানে ঠাকুর নরোভ্যের শিশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের সেবিত শ্রীমন্মোহন রায়ের সেবা বিরাজিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বীয় গুরু শ্রীরামচরণ চক্রবর্তীর সমীপে কতদিন অবস্থান করেন। কবি কর্ণপুর কৃত 'অলঙ্কার কৌস্তভ' গ্রন্থের টিকার শেষে শ্রাল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বচন যথা—

"সৈয়াদাবাদ বাসি শ্রীবিশ্বনাথাথ্য শর্মনা। চক্রবর্ত্তীতি—নামেয়ং কুতা টীকা স্থুবোধিনী।"

সুধসাগর — সুথসাগর নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে শিমুরালি স্থেশন। তথা হইতে কালীগঞ্জ হইতে শিকারপুর
এক ক্রোশ তথা হইতে তিন পোয়া সুথসাগর। এখানে শ্রীসদাশিব কবিঃ
রাজেরপৌত্র ও শ্রিপুরুষোত্তম দাসের পুত্র শ্রীকানাই ঠাকুরের শ্রীপাট।
১৯৫৭ শকে আষাট্রী শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা দিবসে বৃহস্পতি বারে ঠাকুর
CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

কানাই এখানে প্রকট হন ্বজের উজ্জ্বল সথা লীলা প্রকাশ ইচ্ছায় যোগী বেশধারণ করিয়া সুখসাগরে মৃত্তিকাগহ্বরে অবস্থান করতঃ ধ্যানস্থ রহিলেন। কতদিনে কুন্তুকারগণের মৃত্তিকা খননকালে তাহার স্কল্পের উপরিভাগে আঘাত লাগিল । তথন তিনি গ্রান ভঙ্গ করিয়া ক্লুধার্ত্ত অবস্থায় সুথসাগরস্থ গ্রীসদাশিব কবিরাজ স্থত শ্রীপুরুয়োত্তম দাসের ভবনে আগমন করেন। গ্রীপুরুষোত্তম্ পত্নী গ্রীজাহ্নবাদেবী পুত্রস্লেহে স্বতনে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া আপন আপত্যবিহীন জনিত ছঃখ জানাইলেন এবং তাহাকে পুত্র রূপে স্বগৃহে রহিতে বলিলেন। তখন যোগীবর বলিলেন, "আমার এ দেহে অবস্থান করা সম্ভব নয়, আমি পূত্ররূপে তোমার গর্ভে জন্মিব। সে সময় স্মৃতিস্বরূপ স্বন্ধের দাগটি দেখিতে পাইবেন। এ কথা অন্যকে বলিলে আপনার দেহে প্রাণ থাকিবে না।" কতদিন পরে যোগীবর অপত্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিলে জন্মসাত্র গ্রীজাহ্নবাদেবী সগুজাত শিশুর স্কন্ধের দাগ দর্শন করতঃ তাঁহার পূর্ব্ব ম্মৃতি জাগরিত হইল। তখন তিনি ঈষৎ হাস্থ করিলেন। মাতার হাস্তা দেখিয়া ধাত্রী শ্রীজাহন্বাদেবীর হাস্তোর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রথমে অস্বীকার করিলেও শেষে ধাত্রীর একান্ত অনুরোধে পূর্বব বৃত্তান্ত সকল বলিলেন। বলামাত্র মাতা পৃথিবীর বক্ষে ঢলিয়া পড়ি-লেন। পত্নী অন্তর্নানে শ্রীপুরুষোত্তম অন্তেষ্টিক্রিয়াদি সমাপন অন্তে সগ্ত জাত শিশুর জন্ম চিন্তিত হইয়া পঢ়িলেন। ভক্তের ব্যাকুলতায় অন্তর্যামী প্রভূ নিতাইচাঁদ নিশাভাগে পুরুষোত্তমের বহিঃপ্রাক্তনে মুচুকুন্দ ফুলের বৃক্ষ-তলে লুকাইয়া রহিলেন। মুচুকুন্দ তলায় প্রভুকে দর্শন করতঃ পুরুষোত্তম আনন্দিত হইয়া প্রভুকে ঘরে আনিলেন ৷ তিনি বাহির হইয়া ভক্তে সান্তনা প্রদান করতঃ দ্বাদশ দিবসের শিশুকে লইয়া থড়দহে চলিলেন এবং খড়দহেই শিশু বদ্ধিষ্ট হইয়া 'ঠাকুর কানাই' নামে জগত প্রাসিদ্ধ হন। স্থুখসাগরে ঠাকুর কানাই প্রকটবিলাস করেন। অধুনা তাঁহার শ্রীপাট গঙ্গা গর্ভে পতিত হওয়ায় শ্রীবিগ্রহ শিমুরালি ষ্টেশনের নিকট গঙ্গার ধারে চান্দুড় न भिक्ट क्रिया में बिर्वाद क्रिकेन ain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

স্যান্দিক। এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীরজনী পণ্ডিতের শ্রীপাট। রজনী পণ্ডিত এখানে শ্রীমদনমোহনের সেবা স্থাপন করেন। তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে— "সালিকাতে রজনীকর পণ্ডিত আখ্যান।"

সন্তবতঃ অভিরামের আদেশে রজনী পণ্ডিত সালিকাতে শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ স্থাপন করেন। পরে ভঙ্গমোড়া গ্রামে শ্রীবিগ্রহ লইয়া স্থাপন করেন। সন্তবতঃ সালিকার নাম মদনমোহনেব নামান্তসারে 'মদনমোহনপুর হয়। একদা ভজন উপদেশ প্রসঞ্জে অভিরাম রজনী পণ্ডিতকে বলিলেন।

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামূতে —
"মদনমোহন তুমি করহ স্থাপন।
গ্রামবাসী লয়ে কর সেবার নিয়ম॥
গ্রামের সার্থক হয় সাধু আগমনে।
মদনমোহনপুর ঘোষিবে এক্ষণে॥"

এইভাবে 'মদনমোহনপুর' নামকরণ করিয়া শ্রীমদনমোহন বিগ্রহের একট রহস্থ বলিলেন।

তথাহি তত্রৈব —
তুমি ভাগ্যবান হয়ে জন্মিলে সংসারে।
নদীর প্রভাবে দেখ কান্ঠ উঠে তীরে।
সেই কান্ঠ হৈলা এই মদনমোহন।
পুন\*চ বকুলবৃক্ষ করিলাম রোপণ।
এ ছই সমতা ভাব জানিবে আমার।
বকুলের বৃক্ষ বহু করিবে সহায়॥
ফলফুলে সেবা কর মদনমোহনে।
যখন যেমন ভাব সেবিবে তেমনে॥

অভিরাম এই বাক্য বলিলে রজনী পণ্ডিত বলিলেনে CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Aca ্রান্সবাসীগণ আপনার দর্শন কামনা করে আপনি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া সেবা প্রকাশ করুন।" রজনী পণ্ডিতের অনুরোধে অভিরাম আগমন করিয়া সেবা প্রকাশ করতঃ রজনী পণ্ডিতকে সেবক নিযুক্ত করিলেন।

সরভাল্পা সুলতানপ্র — সরভাল্পা স্থলতানপুর নদীয়া জেলায় অবস্থিত। স্থাসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থান। (সুখসাগর দ্রঃ) এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের খ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—
'সরডাঙ্গা স্থলতানপুরে মহেশ পণ্ডিতের ঘর।"
তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটে -'সগুনা সরডাঙ্গা স্থ্যসাগর নিকটে।
নহেশ পণ্ডিত বাস কহি করপুটে।'

স্বর্ণ গ্রাম — স্বর্ণগ্রাম ঢাকা জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিশ্ব শ্রীপুষ্পগোপালের শ্রীপাট।

> তথাহি — শ্রীশাখা নির্ণয়ে —
> "পুষ্প গোপাল নামাসং বন্দে প্রেমবিলাসিনম্, স্বরসৈঃ পুষ্পিতা স্বর্ণগ্রামকো নামধেয়তঃ ॥"

সঁচেড়াপঁচেড়া গ্রাম – সাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রাম বর্জমান জেলায় অবস্থিত ব্যাণ্ডেল-বর্জমান রেলপথে মেমারি ষ্টেশন হইতে ছই ক্রোশ দূরে সাত দেউলে তাজাপুর। তথা হইতে এক ক্রোশ সাঁচড়াপাঁচড়া গ্রাম। এখানে দাদশ গোপালের অন্ততম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট।

তথাহি—-শ্রীবংশীশিক্ষা—
'পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় বন্দ মহাবল। সাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রাম যে কৈল সফল॥'
তথাহি শ্রীপাট নির্ণয়ে—
সাঁচড়া-পাঁচড়া-করন্দা শীতল গ্রাম।

CC-0. In Public क्रिकुष्ट्वां क्रिकुष्ट्वां क्रुक्ति क्रिक्तिकार्ति स्थिति है है arch Academy

দাঁ।ইব।লা — গাঁইবোনা চিন্ধিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রাণাঘাট রেলপথে বারাকপুর ষ্টেশন। তথায় নামিয়া বারাক পুর-বারাসাত বাসে চাপিয়া 'মাতারাণী' ষ্টপেজে নামিতে হয়। তথা হৈতে কিছুদূর হাঁটিলেই শ্রীনন্দত্বলালের মন্দির। প্রভু বীরচন্দ্র গৌড় হইতে যে প্রস্তর্থণ্ড আনয়ন করেন, সেই প্রস্তর্থণ্ড হইতেই শ্রীনন্দত্বলাল প্রকট হন।



তথাহি — ঐীপ্রেমবিলাসে—
''গ্রামস্থন্দর গড়ি অবশিষ্ট যে পাথর।
তাহা দিয়া গড়িল ছই মূর্ত্তি মনোহর।
ঐীনন্দছলাল মূর্ত্তি রহে স্বামীবন।
বল্লভপুরে বল্লভজী প্রতিষ্ঠিত হন।"

শ্রীনন্দতুলাল

মাঘী পূর্ণিমায় তিন ঠাকুর দর্শন উপলক্ষ্যে এখানে মেলা হয়।

সীতারপর এখানে জ্রীঅভিরাম গোপালের শিয়া ঠাকুর মোহনের শ্রীপাট। তাঁহার অতীব স্থন্দর দাড়ির কারণে তিনি 'দাড়িয়া মোহন' নামে প্রিসিদ্ধ।

> তথাহি - অভিরাম শাখা নির্ণয়ে --'সীতানগরে বাস ঠাকুর মোহন। দাড়িয়া মোহন নাম বলে সর্বজন॥'

সোরাতলা সোলাতলা হাওড়া জেল।য় গড় ভবানীপুরের সন্নিকট বর্তী স্থান। হাওড়া ঔেশন হইতে বাসে আমতা। তথা হইতে ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়। এখানে অভিরাম গোপালের শিশু রঙ্গন কুষ্ণুমুন্ত্রের শূলীপাট। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research তথাহি শ্রীঅভিয়ম শাখা নির্ণয়ে— "সোনাতলা রঙ্গাদেশে রঙ্গন কৃঞ্চাস নিশ্চিত॥"

এখানে অভিরাম ঠাকুরের শিশ্ব শ্রীমুকুন্দ পণ্ডিতের শ্রীপাট। তিনি শ্রীগুরু আদেশে সোনাতলা গ্রামে ই.শ্যামরায় সেবা স্থাপন করেন। অভিরাম গোপাল স্বয়ং আগমন করতঃ সেবা স্থাপন করিয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করেন।

তথাহি অভিরাম লীলামূতে – "সোনাতলা গ্রামে রহে মুকুন্দ পণ্ডিত। সেবা দিয়া গোঁসাই তাঁরে করিলা তাপিত।"

সুশ্রচর স্থাচর ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। বারাকপুর-শ্যাম-বাজার বাসরুটের মধ্যবর্তী স্থান। এখানে শ্রীগোরাঙ্গদেবের কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোবিন্দ দত্তের শ্রীপাট। গোবিন্দ দত্ত শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপন করেন। উক্ত বিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরাদি স্থাচর নিবাসী মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এর দেবালয়ের সীমার মধ্যে পড়িয়াছে।

পোরামূখা - সোনামুখা বাকুড়া জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান দ্বৈশন হইতে বর্দ্ধমান পুরুলিয়া বাসে সোনামুখা ও কলিকাতা-পুরুলিয়া ভায়া সোনামুখা বাসে সোনামুখা যাওয়া যায়। এখানে খ্রীশ্রামচাঁদের মন্দির ও প্রভু বীরচন্দ্রের শিশ্র মনোহর দাস বৈরাগীর সমাধি বিভ্যমান। মনোহর দাস বৈরাগীর সমাধি গ্রহণের বৈচিত্রের ক্রম এইরূপ—

তথাহি -

সেবা সাধনে সাধুর দিন যায় বয়ে।
বাৰ্দ্ধক্য আসিল এবে মনে বিচারয়ে।
যেথানে শ্যামচাঁদের রাসমঞ্চ হয়।
সেইত নির্জন স্থান মনে বিচারয়।
অস্তাশিতি বৎসর এবে বয়ঃক্রম হৈল।

সমাধি বসিব বলি কার্য্য বিচারিল ॥ CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy অপরাক্ত কালে একদিন কুন্তকারে বোলায়।
কুন্তকার আসি তথা প্রণমিল পায়॥
কুন্তকারে কহেন সাধু এক পাংনা গড়িবে।
সার্দ্ধ এক হস্ত তার মধ্যদেশ হবে॥
মুখ বড় তাঁহার ভিতরে আমি বসিতে পারিব।
শেষ সংবাদ পাইতে আমি নিজে যে আনিব॥
ইহা শুনি কুন্তকার নিজ গৃহে গেল।
কার্য্য শেষ করি পাল সাধুকে সংবাদিল॥
তবে একদিন দাস বৈরাগী যাইয়া পালের বাড়ী।
পাংনা লইয়া আসেন নিজ স্কন্ধে করি।
তবে জিজ্ঞাসয় ইথে কি কার্য্য হইবে।
দাস বৈরাগী বলে মোর সমাধিতে দিবে॥

এই বলিয়া মন্দিরে আগমন করতঃ সন্ধ্যারতি অন্তে ভক্তগণকে বলিলেন—
"আগত দিবসে, কীর্ত্তন সম্বরি, তোমরা সাহায্য পুনঃ ।
করিবে নিশ্চয়, ইহা মনে ময়, প্রতি বর্ষ পুনঃ পুনঃ ।
সেই তিথি জান, শ্রীরাম নবমী মান, ইহা উপবাস দিন ।
পরদিন তবে, বৈষ্ণব ভোজন হবে, তাহার জোগাড় করি ।
তিনদিন ব্যাপী, এখানে সেখানে, যেখানে সমাধি ধরি ।"
শ্রীরাম নবমী তিথিতে মনোহর দাস বৈরাগী সমাধি গ্রহণ করেন।

জনকল্যাণে সমাধির মর্যাদা স্থাপনের কথা বলিলেন—
আর কেহ মোরে এ স্থুল দেহটি না পাবে দেখিতে জান।
সমাধি স্থানে চিড়ে মালসা দিলে রাখিব তাহার মান॥
যে জন আতুর রোগাক্রান্তজন সমাধিতে হত্যা দিবে।
সমাধি স্থল মানস করিলে মনস্থাম পূর্ণ হবে।

এইভাবে তাঁহার সমাধির মর্যাদা স্থাপনের কথা বলিলেন। তারপর মনোহর দাস বৈরাগী সদৈত্যে সবার সমীপে বিদায় লইয়া সুরাইক্রেস সান্তনা CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Actagramy করতঃ শ্রামচাঁদের মন্দির পরিক্রমা সহকারে আত্মনিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ ধন দ্বিজ মৃৎপাত্র বাহির করিলে ভক্তগণ সংকীত্তন আরম্ভ করিল। তারপর সমাধি গ্রহণের পালা।

ডোর কৌপীল বহির্কাস আর ভিক্ষার ঝুলি।
পরিধান করি বৈসেন স্কন্ধে হইয়া ঝুলি।
সমাধির স্থানে গর্ভ হয় দেড়হস্ত পরিমাণ।
নিমে পাথর স্মিগ্ধ ভাহার ভিত্তিতে সমান॥
মনোহর দাস বৈরাগী সর্বজনে সম্ভাষিয়া।
শ্রেদক্ষিণ কৈল গর্ভ হরিপ্রনি দিয়া॥
আাসনে বসিলেন তখন উত্তর মুখেতে।
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ নাম বলিতে বলিতে॥
ঐ নাম ধ্বনি, শঙ্খপ্রনি ছই এক মানি।
তংকালেতে চমকি উঠেন যেন দিনমণি॥
শুনিতে শুনিতে সর্বেক্তিয় নিশ্চল হইল।
মনোহর অধিকারী তুলসীমালা সাধুর গলাতে অপিল।

এইভাবে মনোহর দাস বৈরাগী ভীম্মের ইচ্ছা মৃত্যুর ন্যায় স্বেচ্ছায় সমাধি গ্রহণ করিলেন। অন্তাবধি সমাধি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থকার উক্ত স্থানের ভোগের সম্পর্কে বলিয়াছেন যথা

> মানসিক করে যে যাহা ফলবান হয়েছে তাহা, হয় না হয় কর দেখহ তাঁর বল ॥

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করি, মনোহর ঠাকুরের নাম ধরি,

মানসিক করিবে চিড়ে মালসা।

যদি আমার কার্য্য হয়, দিব চিড়ে মালসা মহাশয়,

শ্রীশ্যামচাঁদের ভোগ পরে এক মালসা

ইহা বলি পাঁচসিকা তুমি, ভক্তিভাবে রাখিবে বলি,

CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy

স্থান্ধ জব্য থৈ প্রচুর, কাঁচাত্বধ কাঁচাগুড়, চিপাটক খৌত সহিত মিশাবে। নারিকেল কোরা তার জল, পক রন্তা পক ফল, সাজাইয়া তুলসী অপিবে।

শ্যামচাদের ভোগ শেষে,

ঠাকুর মনোহর দাসে,

এক মালসা শেষ ভোগ দিবে॥

মনোহর দাস বৈরাগীর জীবনচরিত গ্রন্থে এত হিষয়ে বিশেষ আলোচনা রহিয়াছে।

**হলদা মাধেশপুর** – হলদা মহেশপুর যশোহর জেলায় অবস্থিত। যশোহরের মাজিদহ ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল পূর্ব্ব অবস্থিত বেত্রবতী নদীর তীরে বাস্তভিটার চিহ্ন আছে। এখানে নিত্যানন্দ পার্যদ দ্বাদশ গোপালের অক্ততম শ্রীস্থন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট।

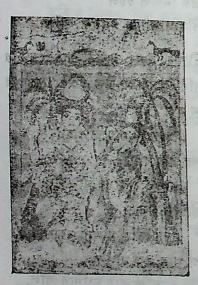

তথাহি - জ্রীপাট পর্যাটনে -'হলদা মহেশপুরে স্থন্যানন্দের বাস॥' তথাহি - ছা চৈত্যুগণোদেশে (রামাই পণ্ডিত কুত)— **"স্থদা**ম বলিয়া যার পূর্ব্ব নাম ছিল। গঙ্গাপার মহেশপুর উদয় করিল " তথাহি - শ্রীপাট পর্যাটনে -<del>"হলদা মহেশপুর আর বোধখানা।</del> একদেশ তুই গ্রাম একই গ্রাম। ঠাকুর স্থন্দরের সেবা সেই স্থানে হয়। সদাশিব কবিরাজের বোধখানাতে নির্নয়

গ্রীস্থন্দর্গনন্দ গোপালের সেবিত বিগ্রহ

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

হৃৱি নদী গ্রাম হরিনদী গ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শান্তিপুর হইতে তুই ক্রোশ। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ লীলাকালীন প্রভু নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর হইতে হরিনদী গ্রামে আগমন করেন। তথা হইতে নৌকা আরোহণে কালনায় আগমন করেন।

তথাহি— শ্রীভক্তি রত্নাকরে—
"পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুরে গিয়াছিলু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িলু॥
গঙ্গা পার হৈল নৌকা বহিয়ে বৈঠায়।"

এখানে হরিদাস ঠাকুরকে এক ব্রাহ্মণ অপমান করিলে সেই ব্রাহ্মণ অপরাধ্যোগ্য শাস্তি পাইলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে —
"হরিনদী প্রামে এক ব্রাহ্মণ হুজ্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন।
ওহে হরিদাস একি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া সে নাম লহ কি হেতু ইহার॥"

ঠাকুর হরিদাস পণ্ডিত সভায় উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম করিবার স্থযোগ্য প্রমাণ অর্পণ করিলেও ব্রাহ্মণ হরিদাসকে কটুবাক্য বলিলেন। হরিদাস ক্ষমা করিলেন। কিন্তু ভগবান ভক্তবেষীর ক্ষমা করিলেন না। বিপ্রের বসন্তে নাক থসিয়া পড়িল।

হেলব গ্রাম — হেলনগ্রাম ত্গলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ২০এ বাসে দীঘরুই ঘাট পার হইয়া এখানে যাওয়া যায়। ইহার বর্ত্তমান নাম হেলান গ্রাম। এখানে ঠাকুর অভিরামের শিশু পাথিয়া গোপালের শ্রীপাট। বর্ত্তমানে কোন শ্বৃতি নাই।

তথাহি – শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে – "হেলাগ্রামে পাথিয়া গোপাল দাসের স্থিতি॥"

একদা ঠাকুর অভিরামের শক্তি পরীক্ষার জন্ম প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীপাট হেলনে আসিয়া গোপাল দাসকে বলিলেন, "আমি অত্যন্ত কুধার্ত্ত, এখনই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আনিয়া আমায় অর্পণ কর, নচেৎ অভিশাপ প্রদান করিব।" তখন বিপাকে পিড়িয়া গোপাদাস ঠাকুর অভিরামের CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy শরণ লইলেন। অন্তর্থামী অভিরাম সেবককে রক্ষার জন্য হেলনে উপনীত হইলেন। ঠাকুর অভিরাম গোপাল দাসের ছই হস্তে ছইটি পাখা বাদ্ধিয়া শক্তি সঞ্চার করতঃ পাখার মত উড়াইয়া দিলেন। গোপালদাস ক্ষণকালের মধ্যে শ্রীক্ষেত্র হইতে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ আনয়ন করতঃ প্রভু নিত্যানন্দকে অর্পণ করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ ঠাকুর অভিরামসহ প্রেমরঙ্গে ভোজন করিলেন। তদবধি গোপাল দাসের নাম পাখিয়া গোপাল হইল। গোপালদাস শ্রীগুরু আদেশে এখানে শ্রীমদন গোপালদেবের সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি - শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে —

"শ্রীপাট হেলনে এই গোপালে স্থাপিলা।

পাখিয়া গোপাল বলি প্রকাশ করিলা।

মদনগোপালে তুমি করাহ স্থাপন।

সকল তরিবে জীব করিয়া দর্শন।"

তুসনপুর — এখানে ঠাকুর নরোত্তমের গ্রশিয়া ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিয়া শ্রীস্বরূপ চক্রবর্তীর শ্রীপাট। তিনি এইস্থানে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি —শ্রীনরোত্তম বিলাসে— "শ্রীস্বরূপ চক্রবর্তী বিজ্ঞ সর্বমতে। শ্রীগোবিন্দ সেবা বাস হুসনপুরেতে।

হিজলী — হিজলী মেদিনীপুর জেলায় অবন্থিত। হাওড়া-জলেশ্বর রেলপথে খড়গপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্তী হিজলী রেলষ্টেশন। এখানে প্রভু রিসকানন্দের পত্নী ইচ্ছাদেবীর জন্মভূমি। হিজলীর অধিপতি বলভদ্র দাসের কন্সাকে রিসকানন্দ বিবাহ করেন।

### তথাহি - শ্রীরসিক মঙ্গলে —

"হেনকালে হিজলী মণ্ডল অধিকারী। সদাশিব ভ্রাতা বলভদ্র নামধারী॥
বিভীষণ মহাপাত্র খুল্লতাত তার। রাজ পরিচ্ছেদে তথা থাকে সর্বকাল।
রাজ্য অধিপতি আর বহু ধনবান। হিজলী মণ্ডলে নাহি হেন ভাগ্যবান।
বলভদ্র দাস কন্যা সমর্পূণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া দেহত্যাগ করিলে
তাঁহার ভ্রাতা সদাশিব ভ্রাতৃকন্যা ইচ্ছাদেবীকে রিসিকানন্দের হস্তে সমর্পণ
করেন।

### শ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে

## सीकिएमाती मात्र वावाजी

কর্তৃক নম্পাদিত

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব এন্থাবলী শ্রীচৈতন্য ডেবা, পো:-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরণা।

কোন ঃ ২৫৮৫০৭৭ সোগ-২৬৮১৭০৪৮০১

শ্রীচৈতক্তভোবা মাহাত্ম্য কুড়ি টাকা ( মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনী সহ) ২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী) চল্লিশ টাকা ৩ া গৌড়ীয় বৈফব লেখক পরিচয় (১০৮ জন লেখক পরি-চিতি ) - দশ টাকা ৷ ৪ , গৌডীয় বৈদ্যবতীর্থ পর্য্যটন - একশত পঁচিশ টাকা। ৫। গৌর ভত্তামৃত লইরী (পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরগণের জীবনী, দশ খণ্ড একত্রে। চারশত টাকা ৬। জীরাধাকৃষ্ণ গৌরাল গণো-দ্দেশাবলী (জ্রীরাধাগোবিদের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গপার্যদবর্গের পূর্বা বতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী) - ত্রিশ টাকা ৭। গৌরাজের ভক্তিধর্মা ও চৈতন্ত কারিকায় রূপ কবিরাজ (শ্রীগোরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাব আদর্শ ) পাঁচিশ টাকা ৮। নিত্যানন্দ চরিতামূত বাট টাকা নিত্যানন্দ বংশবিস্তার কুড়ি টাকা ১০। সঙ্কল্প কল্পক্রমের পতান্ত্রাদ — ত্রিশ টাকা ১১। ব্রজমগুল পরিচয় - কুড়ি টাকা ১২। অভিরাম লীলা-মৃত ত্রিশ টাকা ৩। সথ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাম্মরণ—দশ টাকা ১৪। সাধক স্মরণ (অ,ক প্রণাম, সন্ধ্যারতি, ভোগারতি প্রভৃতি)—কুড়ি টাঃ ু ে॥ গৌ ড়ীয় বৈফ্বশাস্ত্র পরিচয় - দশ টাকা 💛 । নিত্য ভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি, অষ্টক প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি ও অধিব†সাদি কীর্ত্তন) – আশি টাকা ২৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব— পনের টাকা ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্রস্মরণ পদ্ধতি কুড়ি টাকা ১ঃ। ধনগ্রহ গোপাল চরিত ও শ্রাম চন্দ্রে। ধনজয় গোপাল ও পানুয়া গোপাল মহিমা) – পঁচিশ টাকা ২০। অস্তকালীন লীলাম্মরণ দশ টাকা ২১। গৌরাঙ্গলীলা মাধুরী (গৌরাঙ্গ তত্ত্বিষয়ক গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ )— কুছি টাকা। CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

২২। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট অগ্রদ্বাপ-দশ টাকা ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্ত ( এক্রিফের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্রাময় রহস্থাদি )-কুড়ি টাকা শ্যামানন্দ প্রকাশ-পঁচিশ টাকা ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গলীলা রহস্থ-আনি টাকা ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা-কুড়ি টাকা ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদমাধুরী ( প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ)-কুড়ি টাঃ ১৮ । পদাবলী সহিত্য সংগ্রহ কোষ, ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী) —কুড়ি টাকা, ২য় খণ্ড নেরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ) যাট টাকা, ৩য় খণ্ড ( নরহরি চক্রবর্তীর কৃফলীলা পদ )-চল্লিশ টাকা ৪র্থ খণ্ড ( ঘনশ্যাম চক্রবন্তীর পদাবলী) ত্রিশ টাকা ৫ম খণ্ড ( মুরারী গুপু, গোবিন্দ মাধব, বাস্থদেব ঘোষের পঁদাবলী ) পঁচিশ টাকা ৬ ছ খণ্ড (বলরাম দাসের পদা বলী)-পঞ্চাশ টাকা ৭ম খণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী)-চল্লিশ টাকা ৮ম খণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী) আশি টাকা ২ম খণ্ড (জ্ঞানদাসের পদা-বলী)-আশি টাকা ২৯। অভিরাম বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থন্বয় (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা) কুড়ি টাকা ৩ । জগদীশ চরিত্র বিজয় ( জগদীশ পণ্ডিতের জীবন কাহিনী)-পঁচিশ টাকা ৩১। মহাতীর্থ চৈতক্যডোবা [ইং]-সাত টাকা ৩২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ সত্তর টাকা ৩৩। মনংশিক্ষা কুছি টাকা ৩৪। বিংশ শতান্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়) ১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড-ত্রিশ টাকা, ৩য় খণ্ড-ত্রিশ টাকা ৩৫। ত্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন-ত্রিশ টাকা ৩৬। রসিক মগুল ( প্রভূ রসিকানন্দের জীবনী)-পঞ্চাশ টাকা ৩৭। চৈত্ত্য শতক (সার্বভৌন ভটাচার্য্য কুত) সাত টাকা ৩৮। অদ্বৈত প্রকাশ (অহ্নৈত প্রভুর জীবন কাহিনী)-চল্লিশ টাকা ৩ : । বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া-পাঁচ টাকা ৪ ॰ । বৈঞ্চব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীথণ্ড দশ টাকা ৪১। চৈত্র ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এর রচনাবলী তুইশত পঞ্চাশ টাকা ৪২। চৈতন্ম চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত) কুড়ি টাকা ৪০। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী-কুড়ি টাকা ৪৪। অদৈত আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (অদ্বৈতাদ্দেশ দীপিকা অদ্বৈত স্বরূপামৃত, অদ্বৈত মঙ্গল, অট্বেত বিলাস প্রভৃতি )-একশত টাকা

৪৫। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও ত্রীহটুলীলা-পুঁয়ন্ত্রিশ্রটাকা। CC-0. In Public Domain. Digitized by Muthulakshmi Research Academy।

৪৬। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (ব্যাখ্যাসহ)—তিনশত টাকা ৪৭। নেড়ানেড়ি স্ষ্টি রহস্ত –পনের টাকা ও৮। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রমবিন্সাস (অষ্ট কালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ) - দশ টাকা ৪৯। গ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা – কুড়ি টাকা ৫০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট ঝামটপুর – কুড়ি টাঃ ৫১। শ্রীভক্তি রত্নাকর — তিনশত টাকা ৫২। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গপার্যদ — পনের টাকা ৫৩। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য পনের টাকা ৫৪। গ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য – পনের টাকা ৫৫। গৌরাঙ্গ পার্হদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত—দশ টাকঃ ৫৬। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পাহদ ( জয়দেব, বিভ†পতি, চণ্ডীদাস সহ একশত পঁচাত্তর জন বৈঞ্ব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী) - ত্রিশ টাকা ৫৭। গ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশীশিক্ষা – ত্রিশ টাকা ৫৮। চৈত্ত্যু মঙ্গল (ঞ্জীলোচন দাস বিরচিত) — একশত পঞ্চাশ টাকা ৫৯। শ্রীরূপ সনাতনের রামকেলী লীলা – দশ টাঃ ৬০। প্রভু অহৈতের শান্তিপুরলীলা ও রাসোৎসব দশ টাকা ৬১। জয়-দেব ও গীতগোবিন্দ—কুড়ি টাকা ৬২। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান—কুড়ি টাকা ৬৩। সপার্গদ ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী— ত্রিশ টাকা ৬৪। গ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী (গ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমাদাস কৃত বঙ্গান্তুবাদ)— ষাট টাকা ৬৫। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথলীলা— পঁচিশ টাকা ৬৬। গ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গলীলা – পঁচিশ টাকা ৬৭। গ্রীপ্রেম ভক্তি (ব্যাখ্যাসহ) ত্রিশ টাকা ৬৮। নরোত্তম বিলাস ষাট টাকা ৬৯। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (শ্রীনিবাস আচার্য্য গুণলেশসূচক কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি) - একশত টাকা ৭০। অদ্বৈত আচার্যাপত্নী সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থন্ন (শ্রীসীতা চরিত্র ও সীতাগুণ কদম্ব) – পঞ্চাশ ৭১। ছোট হরিদাসের দ্রীপাট টগরা— কুডি টাকা ৭২। বৈষ্ণব তীর্থ দ্রীপাট অগ্রদ্বীপ-- দশ টাকা ৭৩। শ্রীশ্রীগুরুদেবই প্রেমকল্পতরু -পঁচিশ টাকা।

# सी(भीत (भावित्मत नीनात्रम वाश्वामत्व विस्व भावती श्रष्ट भण्व

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy

১। নরহরি সরকারের পদাবলী (ক্রাগোরলীলা ৬০৭টি পদ) ভিক্লা-বাট টাঃ
২। নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলী (ক্রাগোরলীলা ৬০৭ট পদ) ভিক্লা-বাট টাঃ
৩। নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলী (ক্রিক্ফলীলা ৪৫৯টি পদ) ভিক্লা-চল্লিশ টাঃ
৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদাবলী (ক্রিগোরলীলা, ক্রিক্ফলীলা ২৬৫টি পদ)
ভিক্লা-ত্রিশঢাকা। ৫। মুরারী গুপু, গোবিন্দ ঘোষ, বাস্থদেব ঘোষের পদাবলী, ভিক্লা-পাঁচিশ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫টি পদ)
ভিক্লা-পঞ্চাশ টাকা। ৭। ক্রিখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১
জন পদকর্ত্তার পদাবলী) ভিক্লা-কুড়ি টাকা। ৮। লোচন দাসের ধামালী
ও পদাবলী (১৬৮টি পদ) ভিক্লা-কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী

# सीभाष जैश्वतभूती

অপ্রকাশিত ও ছংচ্প্রাপ্য বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারমূলক পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ভাবে আজ ছত্রিশ বংসর যাবং প্রভূত অপ্রকাশিত বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গবেষণা-মূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হটন। প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হটন।

### বৈঞ্চৰ পদাবলী সাহিত্য সংগ্ৰহ কোষ

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে সত্তর বংসর যাবং প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ, টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

#### ঃ যোগ†যোগ ঃ

### **बिकित्यादो मात्र वावाजो**

শ্রীচৈতক্সডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ প্রগণ।।

CC-0. In Public Domain. Digitzed by Muthulakshmi Research Academy

# रिवयन जित्राह इन्ही हिंछहे

( বৈফ্রবশাস্থ্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গ্রেষণা ও প্রচার ক্র্য্যালয় )



বৈষ্ণবন্ধান্ত্র গবেষণায় বৈষ্ণবি রিসার্চ ইন, ই ইউটে আসুন। প্রায় ছই হাজার প্রাচীন ও আধুনিক প্রস্থাবলী সংরক্ষণে রহিয়াছে। আপনার সমীপে প্রাচীন পুঁথী ও তুংপ্রাপ বৈষ্ণব প্রস্থাবলী থাকিলে উইপোকায় অয়ত্বে নষ্ট না করে এই সংগ্রহণালায় দান করুন। এতে বৈষ্ণবিসাহিত। গবেষণার সহায়ক হবে।